# ফোটা পদোৱ গভীৱে

#### অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রফুল গ্রহাগার

৫৷১, রমানাথ মজুমদার খ্রীট কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩৬২

প্রকাশক: প্রাফ্ল গ্রন্থাগারের পক্ষে শ্রীরথীন্দ্র নায়ক ১৷১ রমানাথ মজুমদার স্ত্রীট, কলি-৯

প্রচ্ছদপটশিল্পীঃ গৌতম রায়

মুজাকর: নিউ রূপলেখা প্রেস ৬০, পট্য়াটোলা লেন, কলি-৯ হইতে, শ্রীঅজিত কুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত

# স্থনীল গঙ্গোপাধ্যায় বন্ধ্বরেষ্

## এই লেখকের অক্তান্স বই:

নীলক ঠ পাথির খোঁজে ১ম, ২র খণ্ড

ন্থ্র ঈশ্বর

हुक्रकंद्र अञ्च

मांभा (बार्वा

বিদেশিনী

সমুজ মাহৰ

প্রেয়ে অপ্রেমে

তখন হেমস্তকাল

এক লের বংশা গল

একজন দৈতা একটি লাল গোলাপ

বাস থেকে নেমেই সে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাসটা ধূলো উড়িয়ে চলে যাচছে। ক'দিন রোদ ওঠার রাস্তার কাদা শুকিয়ে গেছে। পাকা সড়কের তুপাশে সব সবুজ ঘাস মরে গেছে। বাস চলে গেলেই ধূলো। অত্য সময় হলে অজু নাকে কুমাল চাপা দিত। কিন্তু এখন ভিতরে এক আশ্চর্য কৌতূহল অথবা বুলা সায় মায়া তাকে সব সময় কেমন মুগ্ধ করে রেখেছে। সে হাতে ক্লেদার এটাচিটা নিয়ে চুপচ'প হাঁটছে।

নে কিক এ-ভাবে তার নিজের দেশে ফিরে আসতে পার্থে কান ি ভাবেনি। ওর ভারি ভাল লাগছে হাঁটতে। সে াজা গাল বাকে বাকে এখানে চলে এসেছে। ওর পকেটে চিচিটা চিক করা। চিচিটা মঞ্জুর চিচি। লিখেছে, এখনতো অও দার কোর আ বিনে হবেনা। সোজা প্লেনে ঢাকায়। তারস অথবা টেনে নারাণগঞ্জ। সেংখন থেকে হয়তো ভাবে নৌলে ছাল গতি কি! না, সে-সব একেরারে বদলে গেছে। আশে কাটিন ঘণ্টা লাগত। এখন বাসে উঠলে ঘণ্টা কাটিন ঘণ্টা লাগত। এখন বাসে উঠলে ঘণ্টা কাই যেন লেখার কথা ছিল—তোমানের মঞ্ছ বিনি নারাণ কিছিল এত বছর পরে কেউ আন্দের মতো থাকতে পারে মানে অবজ্ব বেভার নালে আগের মতো নেই বলতে সে বলতে চেরেছে বুঝি—সব পাল্টে যায়। শরীর মন এবং যে সব ইছোরা শরীরে খেলা করে বেভার তারা পর্যন্ত

ধানকে। সভকের ছ্ধারে জল। পূরে পূরে সক্রাম। তে

वादन कार्रः में आर्रात

সেনেদের বাড়ি ছিল ইট কাঠের। অস্ত সব বাড়ি টিনের দোচালা, চোচালা, দাওয়া মাটির, নিকোনো উঠোন, কোণায় শেফালী গাছ, এবং অজুর মনে হল, শরংকালের প্রথম দিক এটা। এখন গাছে গাছে শেফালী ফুল ফুটবে!

শৈশবের ভেতর ফিরে এলে সব কিছু মনোরম লাগে। মঞ্ গুকে কোন খবরই দেয়নি। এই যে ন'মাসের ওপর নির্বাসনের দেশ ছিল এটা, এখানে আশ্চর্য সব হত্যা এবং কঠিন সব ইতিহাস তৈরি করে গেছে, মঞ্জু তার সম্পর্কে কিছু লেখেনি। যেন এক আধিনের ভোরে ঘুম থেকে উঠে মঞ্জু ওদের আজু লেখেনি। যেন এক আধিনের ভোরে ঘুম থেকে উঠে মঞ্জু ওদের আজু লেখেনি। যেন এক আধিনের আজু নামক এক বালাকে জন্ম ভান্ত আকুল হন্ত উঠেছিল, তার পরই চিঠি—তুমি এস আমে চাই। আছে বিশ একুল বছর বর তোমার ঠিকানা পেয়ে, গাড়েব কাছে বাচার মতো আবিব একটা প্রেরণা পেয়েত। তান ক্রম তোমার ক্রমানার ক্রমার।

চারপাশে থেন বর্ষাকার। ক'দিন রোগ হঠাই মাঠফাট সংক্রো। চার্গীশে সবুজের সমারোহ। বাড়াস দিচের সামান্ত ক্রোভাশিক বিকের পাতা কাপ্রছে। স্থান্ত প্রাটিশিক ক্রিচিক কর্মানি য়েতে এ-সবই দেখছিল। জলের নিচে মাছ দেখলেই সে মনে করতে পারে—এ-সময় পুঁটি মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে জলের নিচে ঘুরে বেড়ায়। রোদ উঠলে ওরা খ্যাওলা খায় জলের নিচে এবং নানাভাবে চিং হয়ে কাত হয়ে এক রূপোলি খেলা জলের নিচে আরম্ভ করে দিলে বড় মনোরম। সে আর মঞ্জ কতদিন কত বর্ধায়, কত বিকেলে হেঁটে কোথাও না কোথাও এ-সব মাছের খোঁজে থাকত। এ-সব মাছের খেলা দেখার জন্ম চুপি চুপি বের হয়ে পড়ত।

রাস্তাটা বড় শিমুল গাছটার নিচে এসেই বাঁক নিয়েছে। এটা ছিল মজুমদার বাড়ি। ওদের বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ওদের বড় ঘরটা রাস্তার এ-পারে—ও-পারে রান্নার ঘর, ঘর থাকলে উঠোনের ওপর দিয়ে রাস্তা যেত। কেউ নেই বাড়ির, কেবল আছে সেই কদবেল গাছটা। যেটা থেকে একটা কদবেল চুরি করে নিলে র্মান্ত্র মা দিন রাত গাছটার নিচে বদে গালাগাল দিত। সর্বনাশ হবে। বংশ লোপ পাবে এমন কথা বলত। এখা বড় এদে দাঁড়াতেই অজুর সেই মুখ প্রথম ভেসে উঠল। যেন কেটাও আগের দিনগুলোর মতো মজুমদারের মা চুপচাপ গাছটার নিচে বস্পের আছে, হুারে অজু না ও এলি। কতদিন তোরা এদিকে আসিসনি।

অজু থামল। ছ তিনজন মামুষ, বোধহয় ওরা পাট কেটে মাঠ থেকে উঠে এসেছে। পরনে গামছা। সারা শরীর সাদা হয়ে গেছে জলে থাকায়। কোথাও থেকে ঘাস কেটে এনেছে আঁটি আঁটি। ঘাসের আঁটি থেকে জল পড়ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। সারা শরীর ভেজা। ওরা ওকে দেখে বলল, কর্তা কার খোঁজে আছেন ?

অজু বলন, আদি সেনেদের বাডি যাব।

ওরা বলল, সোজা চইলা যান। অর্জুন গাছের নিচে বাড়িটা। লাল ইটের বাড়ি।

ওরা কিছুক্ষণ অজ্র দিকে তাকিয়ে থাকল। চেনার চেষ্টা করতে। কিছুনা জিজ্ঞাসা করে চিনতে পারে কিনা। আজকাল এটা হচ্ছে। গ্রামে আবার সব পুরোনো মানুষেরা ঘুরে যাছে। ত্ব চার দিন থাকছে। তারপর বিষয়-আশয়ের খবর নিয়ে অথব। বন্দোবস্ত দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওরা দেখে দেখে যখন চিনতে পারল না, তখন যেন না বলে পারল না, সেনবাবু আপনের কি হয় ?

- —আমি অঞ্জন। করুণা রায়ের সেজ ছেলে।
- আঃ আপনে রায়েগ বাড়ির মান্ত্র। তা যান। কতদিন পর আইলেন। আপনেগ ছাখলে কত কথা মনে হয়! তারপর ওরা আর দাঁড়াল না। হন হন করে চলে যাচ্ছে। এ-ভাবে অজু যেতে যেতে হটো একটা কথা, যা না বললে নয়, বলে যাচ্ছে। সে যেন সব পথ দেখতে দেখতে যাচ্ছে। সে দত্তরের বাড়ি উঠে যাবার মুখে দেখল রাস্তাটা ওদের বাড়ির ঠিক দক্ষিণ দিয়ে চলে গেছে। ওখানে ছিল একটা বড় খালের মতো. এবং কত ঝোপ আর্ব বড় বড় কড়ুই গাছ! আর সব নানা রভের পাখি। তিন ারটে গাব গাছ। গাব গাছের নিচে সব সময় অঞ্চকার থাকত। বিলে একপার একটা ভূত দেখে শশী মালোব মেজবৌ ভয় রাল বের ভয় পেলে যা হয়, রাতে বিরাজে ওরা লঠন হাতে জাতে বের হত, এবং অবাক হত, ওরা এসে দেখতে পেত, মেজবৌ গাছটার নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

এবং এ-ভাবে সারাটা আকাশ আব ভার নিচেব গাছপালা স্বই েমন অজ্ব কাছে নতুন। অনেক সময় সে ঠিচ কলতে পাবছে না, াবানে কি ছিল। মাত্র বিশ বাইশ বছবে এমন হয়ে খায়।

একটো বঙ রাজা গ্রামেব ওপন দিয়ে চলে গোলে এমন নান করে যায় স্বানিজ্য, তাব যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় নান মেজ-নৌর মুখ মজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, গাব সাছেব নিচে প্রতিমানিরপ্পনেব মারো পড়ে আছে, তার এমনই কেবল বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

অজু দেখল ওদেব পুকুর পাড়ে এসেই নাক নিগ্রেছে রাস্তাটা।
দওদেব আম বাগানের ভিতর দিয়ে বাস্তাটা বড় মাঠেব দিকেু নেমে
গেছে। এই বাগান পার হলেই সেনেদের ছাড়া বাড়ি। বড় অর্জুন
গাড়। সে কেমন ভেতরে ভেতরে ভীষণ আবেগ প্রবণ হয়ে উঠছে।

এমন একটা নির্জন পৃথিবী এখনও কোথাও আছে সে যেন ভাবতে পাবে না। বাড়িগুলো নানারকম আগাছায় ভরে আছে। আর বাড়িব চিহ্ন বলতে কিছু নেই। কোন বাড়ির উঠোনে বেগুনের চাষ। এবং ভুতুড়ে ব্যাপার যেন একটা। এমন একটা গ্রামে মঞ্জ এখনও বেঁচে আছে ভাবতেই ওব কেমন ভয় কবতে থাকল ভেতবে।

কাবণ সেতো এ-থামে আসাব আগে ভাবতেই পারেনি—এভাবে প্রামেব দৃশ্য পাল্টে গেছে। সে বুঝি ভেবেছিল সে যাছে
তেমনি সেই গ্রামে—সেথানে হলুদ বঙেব লটকন গাছটি না জানিন
এত দিনে কত বছ হয়েছে। অথচ অন্ব দেখল তাব পিয় লটকন
গাছেব কোন চিহ্ন নেই। সে এখানে তাব আবেগ দমন ব গ্রে
পাবল না। চোথ ছটো ছল ছল কবে উঠল। বছ বছ টিনব ঘব
ছিল, চাবপাণে চাবটা। ইদাবা ছিল। সেটা এখনও আছে।
তবে জল ন্যবশ্বেব অযোগ্য। আশকলেব গাছটা আবও শভ
ক্ষেছে। ঠাকুন ঘরেব পাশটায় বঙনেন ঝাছ ছিল। একটা জ নেই। ঠাকুব ঘবেব ভানদিকে জ্যাঠামশাই বাজ্যের সব জবা ফুলেন
গাছ সাগিয়েছিলেন। তাব কোন চিহ্ন সে খুঁজে পেল না।

আব চাবপাণটা থা থাঁ কবছে। সে কেমন শুক্নো ম্থে সর্
কিচ্চু দেখতে থাকল। সে এখানে দাঁডিয়ে থাকলেই যেন টেব পায

গাকে ঠাকুমা বছ ঘক থেকে ভাকছে, অজু ভাই বৃষ্টিতে জিলতে
নেই। আয় চলে আয় সে দেখতে পায় তাব ছোট ঠাকুবদা পুকুব
পাছে থাবডে থাবডে মাটি ঠিক করছে। উঠোনেব সব মাটি বৃটিতে
ধুয়ে মুছে নিলে থাকে কি মাটিব জন্ম প্রাণেব কি ব্যাকুল হা।
ছোট ছোট বাঁশ পেতে আপ্রাণ খোটা পুতে দিছেন তিনি। এ-সব
ব্যাপাবে তাব ইচ্ছেব ওপর এতটুকু ভবসা নেই। অজু চুপচাপ
দাঁডিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতে পাছিল।

মাথার ওপব সেই আকাশ। দক্ষিণে সেই খালপাড়ে তেমনি তক্ষক কি কিছু একটা হবে ডেকে যাচ্ছে অনবরত। সে চোথ বৃজ্জলে, রাতের অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে যেমন সব শব্দ শুনতে পেড, এখনও যেন চোখ বুজলে তেমনি সব কীট-পতক্ষের আওয়াজ শুনতে পাবে। যেমন বৃষ্টি হলে এক ভেজা সবুজের গন্ধ এসে নাকে লাগত এখনও মনে হয় তেমনি। বৃষ্টি হলেই গন্ধটা তার নাকে এসে লাগবে। এ-ভাবে কেমন এক দ্রাগত স্মৃতি তাকে ক্রমে শিথিল করে ফেলছে।

অথচ আশ্চর্য নীরবতা। গাছগুলো কিছু কিছু কারা কেটে নিয়ে গেছে। বাড়িটা দেখা শোনা করার কেউ শেষ পর্যন্ত ছিল না বোধ হয়। নবীন মালোরাও শেষ পর্যন্ত চলে এসেছিল সীমানা পার হয়ে। এ-ভাবে এখানে একটা বাড়ি, কি জাকজমকই না ছিল বাড়িটার, এবং উঠানে মানুষের প্রায় মিছিল বলা চলে, সব স্মৃতিতে দেখতে পেল। এখন শুধু বড় বড় গাছ মাথার ওপর। লভাপাতায় গাছগুলো সব বনজঙ্গল হয়ে গেছে। তার নিচে অজ্ব প্রক প্রাচীনতার ভেতর ফিরে এসে হুঃখী অজু হয়ে গেছে।

আর কিছুদ্ব ইেটে গেলেই সেনেদের বাজি। মঞ্সেন।
মঞ্র বয়স তথন তের চোদ। সেও তেমনি বয়সের। এখন এমন
একটা ছাড়াবাড়ির মতো রুক্ষ, ছঃখী মঞ্জুকে যদি সে দেখতে
পায় তবে ভীষণ ক্ষের ভেতর পড়ে যাবে।

অজু আসলে আর এগুতে সাহস পাচ্ছে না। শুধু রোদের ছায়া ওর চারপাশে জাফরি কাটা আকাশের মতো। সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। গাছ লতা পাতা ওর শরীর থেকে সরে সবে যাচ্ছে। কেমন যেন সে কোনো প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ভেতর চুকে গিয়ে আর নের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছেল। অথবা বের হতে চাইছেনা। কায়ণ আর কিছু ইট কাঠ তুলে ফেললেই এর স্থন্দরী কিশোরীর কঙ্কাল বের হয়ে আসবে। সে একটু এগোতে গিয়ে কেমন থমকে দাঁড়াল।

না, সে আর বেশি ভেতরে চুকতে সাহস পেল না। ওর ইচ্ছে ছিল রান্না ঘরটা পর্যন্ত সে যাবে। কিন্তু ঠিক উঠোনের ওপরই এত বন জঙ্গল যে আর ভেতরে যাওয়া কঠিন। রান্নাঘরের পাশে বড় একটা জামকল গাছ ছিল। গাছটা বেঁচে আছে না নেই দেখার বড় ইচ্ছে। অথচ সে যেতেও পারছে না। সেই যে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আব নড়তে পারছে না। মনে হল কেট যেন বম-জঙ্গলের গভীরে ছায়া ছায়া ভাবে যুবে বেড়াচ্ছে।

আসলে এটা মান্তবের ছায়া না, অন্ন কিছ সে বৃন্তে পারছে না। এই নির্জন পরিত্যক্ত বাসভ্নিতে সে একা। পাশাগাশি বাজিগুলোতে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কোন ঘব বাজি চোখে পড়ছে না। কেবল আগাছা আর জঙ্গল। অগচ এরই ভেতর সে দেখতে পেল মান্তবের চলার পথ। কেউ যেন এ-সব পথে কোথাও যায় আসে। ভিতরে বন জঙ্গলের অনেক গভীরে সাদা মোমের মতো রঙ, কখনও দেখা যায়, আবার দেখা যায় না, গাছ পাতার আড়ালে ঢেকে যায়—-যেন ওব মঙ্গে কেউ লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকলে যা হয়—একটা শিলিমিলি ভাব, যেন হাওয়ায় মিলে মিশে গেল। বন জঙ্গলের ভেতর আশ্চর্য স্থলর এক যুবতীর ছবি হারিয়ে গেলে তার মনে হল সে মরীচিকা প্রায় কিছু দেখে ফেনেছে।

কারণ সে ভেবে ফেলেছে. রোদ বন জঙ্গলের ভেতর লুকোচুরি থেলে বেড়ালে এনন সতে পারে। সামান্ত হাওয়ায় পাতা নড়ছে। রোদ পিছলে যাচ্ছে গাছের পাতা থেকে, যেন একটা সাদা খরগোস লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। তারপব চোখের ওপর ঝিলিমিলি রোদ আশ্চর্য মায়াজালে ভরা। সে সারাটা পথ মজুর কথা ভেবৈছে। মজু এখন উত্তর ত্রিশের যুবতী। সে মজুকে ফ্রক প্যাণ্ট পরতে দেখে গেছে। তার পর সে আর কিছু জানে না। এখন মঞ্জু বড় হয়ে গেছে। শাড়ি পরলে মজুকে কেমন দেখায় সে জানে না। সাদা অথবা হলুদ রঙের শাড়ি পরলে মজুকে এখন একটা মায়াবিনী ছবির মতো ভাবা যায়। যেন এ-সব সবুজ বন জঙ্গলের ভেতর এক সাদা মোমের মতো পবিত্র মেয়ে অদৃষ্ঠ ছায়ায় খুরে খুরে বেড়াচেছ।

অজু আর দাঁড়াল না। সে হাতের ব্যাগটা ফের হাতে তুলে নিল।

বরং সে ভাবল, এসব জায়গা সে মঞ্জুকে নিয়ে দেখতে আসবে।
মঞ্জু যেহেতু এখানে এখনও রয়েছে সে সব খবরই ওকে দিতে
পারবে। এবং জামরুল গাছটা এখনও বেঁচে আছে কিনা সে ঠিক ঠিক
বলতে পারবে। কারণ শীতের সময়ে অথবা বসন্ত সমাগমে এখানে
তেমন বন জগল থাকার কথা নয়। এখানে অনায়াসে মান্ত্রেরা
চলে আসতে পারে। এখনও যাওয়া যে না যায়, তা না, তবু সে
শহরের মান্ত্র্য, সামান্ত বন জঙ্গলেই সে কেমন ভয় পেয়ে যায়। সে
বোধ হয় সেজন্তুই এমন সব বনের ভিতর চুকে যেতে ভয় পায়।

আর আশ্চর্য সে এ-সব বনে জঙ্গলে শৈশবে ঘুরে বেড়াতে না পারলে তার ভীষণ খারাপ লাগত। জামকলের গাভটায় সাদা ফঙ্গ। গাছটার ডাল মুয়ে পড়ত। গাছটার নিচে খৈ-এব মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত জামকলেরা। প্রায় তুমার পাতের মতো মনে হত। খণ্ড খণ্ড বরফের টুকরো গাছের নিচে সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। তখন ছিল তাদের কে কত তুলে নিবি আয়। পুরা কোচড় ভরে জামকল তুলে আনত। সে-গাড়টার জন্ম জন্মর ভীষণ মায়া ছিল।

মায়া ছিল তার সব কিছুর জন্ম। চারপাশে তাকালেই সে তা টের পায়। টের পায় চুপচাপ হেঁটে গেলে, সে যেন আর হাঁটছে না। কোট অজু এখন তার চারপাশে দৌড়াচ্ছে।

তার এ-জাবে বেশ লাগছিল ইেটে যেতে। ঐতো সেই ছাড়াবাড়ি। ওখানে সেনবাবুর সাদা রঙের ঘোড়াটা বাঁধা থাকত। আব কি বিশ্বয় যে দেখল এখনও একটা সাদা রঙের ঘোড়া বাঁধা আছে। যেন সেই ঘোড়াটা।

সে বিশ্বাস করতে পারছে না। চারপাশের সব বাজিগুলো বখন ছাড়াবাড়ি, তখন এখানে পুরানো দৃশ্য চোথে ভেসে ওঠায় সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেল। অজু এবার চোখ কচলাল। আসলে সাদা রঙের ঘোড়াটা তাকে ছেলেবেলার মতোএত বেশি সারাটা পথ তাড়না করেছে যে সে এখন সত্যি সত্যি তেমনি চোখের ভুলে একটা সাদা রঙের ঘোড়া দেখে ফেলেছে নাতো!

না, ঘোড়াটা চোথের ভুল নয়। বেশ পা ছুড়ছে, লেজ নাড়ছে। ঘাস খাচ্ছে। পা ছুড়লে, লেজ নাড়লে, ঘাস খেলে ঘোড়ার ছবি মিথাা হয় না। সে সত্যি সত্যি যখন বুঝতে পারল না ওটা সাদা রঙেরই ঘোড়া, এবং তেমনি সেই বড় অর্জুন গাছ, গাছের পাশে পাকা সডক, এখন বর্ধাকাল বলে বাড়িটার চারপাশে জল, শাপলা শালুকের ফুল, সবুজ লতাপাতায় ভরা, জল ফটিক জলের মতো। সে নিবিষ্ট মনে এসব দেখতে দেখতে একটা সাদা রঙের ঘোড়ার ছবি তার চোখ খেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন চোখের সামনে সেই লাল ইটের বাড়ি। সামনে লন সবুজ ঘাসের। ডান পাশে ছোটু টিনকাঠের ঘর। ঘরের দেওয়ালে তেমনি পোষ্টবক্স, বাঁদিকে ডিসপেনসারি। সেনবাবুর কবিরাজির জন্ম বড় বড় মানুষ সমান উচু মাটির জার। আশে-পাশে ডাই করা গুলালতা, অষ্ধ তৈরির জন্ম উদখল—কি বিশালাকায় সব পাথরের উদখল বারান্দায়, ভেতরে কাঁচের আলমারি বড় বড়। ছোট ছোট শিশিতে নানারকমের লাল নীল রঙের বড়ি। একজন বুদ্ধ মানুষ চশমা কানে বেঁধে জানালা দিয়ে ওকে দেখছে।

সব ঠিকঠাক আছে। এতগুলো বাজিতে যথন পরিত্যক্ত ছবি—তথন এ বাজি হুবহু এখনও আগের মতো আছে দেখে অজুর মনে হল, মঞ্ছু হয়তো এক্ষুনি দরজা খুলে ছুট্টে আসবে। আরে তুমি। এস এস। রাস্তায় কোন অস্থবিধা হয়নিতো ! কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে এক বৃদ্ধের মুখ। মুখে কঠিন রেখা। মুখ দেখলেই মনে হয় নানাভাবে কঠিন সংশয়ে ভুগছেন। বৃদ্ধের গলা খুব উচু। তিনি বললেন, কারে চান !

<sup>—</sup>মঞ্জুকে চাই।

— অঃ মঞ্জুরে চান। তা আসেন। ভিতরে বসেন। আমি ভিতরে খবরটা দিয়া আসি। ত

মান্ত্রটা পরেছে খোপকাটা লুঙ্গি। পা খালি। একটা ছেড়া হাফসার্ট গায়ে। জামা ছেড়া পরলেও মান্ত্রটা খুব পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে।

অজু ভেতবে ঢুকে দেখল, একটা বড় তক্তপোষ। পাটি পাত। পাণে ভোট একটা উদগল। এতক্ষণ মান্ত্ৰটা এই উদখলে অষুধ্ ঘদে ঘদে মিহি কবছিলেন। অজুকে দেখেই জানালায় যে উকি দিয়েছিলেন বোঝা যায়। যেন খুব সতক্ষ্য নজব চাবপাণে। ৩০ নজর এড়িয়ে কেউ ঢুকতে পাবে এ-বাভিতে এমন আশা কবঃ ঠিক না। তারপবই মানুষ সমান উচ্ সেই মাটিব বোয়েম। এ-সব বোয়েমে আগে অজু গাদা গাদা ভাস্কব লবণ বাখতে দেখেছে। সেন দাদাকৈ দেখলেই অজু বলত, আমাবে ভাস্কব লবণ দিবেন। খুব খাইছি। প্যাণ্টা কি উচা ছাথেন।

সেন দাদা এক পুবিয়া ভাশ্বব লবণ দিছেন। সেন দাদা না থাকলে স্থ্য থাকত। যেন এই ডিসপোনসাবি বিশেষ করে 'এাস্কব লবণের জারগুলি ছিল ওদেব জন্য। সে তখন ছোট ডিসপোনসারিতে ঢুকে দেখেছে কেট নেই। এত ভঁচু বোয়েম যে সে নাগাল পর্যন্ত পায় না। অথচ কুলেব সময় সেটা। ভাস্কর লবণ দিয়ে কুল থেতে বড় ভালো লাগে। সেন দাদা থাকলে পেট দেখিয়ে, স্থ্ থাকলে হাত পেতে, আব কেট না থাকলে সিঁচি লাগিযে বেশ একট মুন নিয়ে সে যেত দিলণেব বাড়ি। ওর অর্থাৎ কুলু টুলু রসো সবাই গাছের নিচে বসে কুল খেত। মন্ত আসত না। মন্ত্র্ ছিল তখন শহরের মেয়ে। সে আসত প্রজাব ছুটিতে. গ্রাম্মের ছুটিতে। অজুকে ওদেব সঙ্গে মিশতে দেখলেই কেন জানি তখন মন্ত্র ভীবণ রাগ করত।

তিনি ফিরে এসে বললেন, বসেন, মঞ্ চান কবতাছে। আপনাবে বসতে বলছে। অজু যেন এমনটা আশা করেনি। ওর নাম শুনেই কথা ছিল যেন মঞ্ছুটে আসবে। মগুকে দেখার জন্ম সে কেমন ব্যাকুলতা বোধ করল। অনন স্থূন্দৰ যার হাত পা চোখ, গায়ের রঙ, চোখ তুলে চাইলে কেবল যার হাসি ঝরে পড়ত, ঘাস মাড়িয়ে গেলে মনে হত যার পা ভীষণ অহংকারী, সে এখন যে আসবে না, একটু যে সে দেরি করবেই এটা তার বোঝা উচিত। স্তরাং সে আলাপ কবার মতো যখন কোন কিছু খুজে পাছেনা তথনই তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনে মাইজা ঠাকুরেছ পোলানাং

অজু বলল, হ্যা।

- —ভাথাই চিনছি। কর্তা বাইচা আছে ?
- —না।
- ---ঠাইবেন ?
- --ना ।
- -তা হইলে আছেডা কে গ
- কেউ না। বলে অত হাসস:--আপনাকে আমি চিনতে পারলাম না।
  - চিনতে পারলেন না ?
  - ---ना ।
  - —একবাব আপনেগ হাঁস চুরি গেল মনে আছে ?
  - —আছে।
  - —পাড়ায় তথন হাস মুরির কারো থাকত না :
  - --ই্যা, মনে আছে।
  - —পাঁঠার বাচ্চা যত সব চুরি গ্যাল। অজু বলল, সেতো তারপর সব থোজ পাওয়া গেল।
  - —কি কইরা পাইলেন। কেঙা তারে ধরল ?

অজু এবার ঠিক হয়ে বসল। মনে পড়েছে। তবে এই মামুষই কি সেই ভয়াবহ মামুষটি। এতটুকু সে মিল খুঁজে পাচ্ছে না। তথন ওর চুল ছিল খাটো। শরীরে ছিল তার অজ্ঞ যা। চুরির দায়ে দে জেল খেটেছিল ক'মাস। চোরের বাস গাঁরে হয় না। জেল থেকে ফিরে সে গাঁয়ে থাকতে পারল না, মামুষটি তারপর অনেকদিন নিখোঁজ ছিল।

তিনি বললেন, বড় বড় চোখে কি ছাখতাছেন ?

- —কিছু না।
- —না ঠিক ছাখতেছেন। ভাবছেন, মনে করতে পারেন কিনা। বলেই তিনি আবার জানালায় ডাক দিলেন—কেডা ?
  - —আমি রোফ্।
  - --তা তুমি এমন অবেলায় ক্যান ?
  - —একটু কাশির ওষুধ দিবা।
  - ---বস বাইরে।

আলমারি খুলে গুনে গুনে কটা বড়ি বের করে দিলেন তিনি।
কৃষ্ণচতুমুখি দিলাম। তুলসী পাতার রস দিয়া খাইর। মধু
দিবা ছই কোঁটা। তোমার যা কাশি চরণামৃত রস কাজে দিব না।
ছাড়ে কিনা ভাখ। না হইলে বাসবলেহ নিয়া যাইবা। প্রসা কি
আনছ ভাখি।

রোফ্ পয়সা বের করলে কেমন ক্রেপে গেল মান্ত্রটা!
—হারামজাদা চোট্টা, বেইমানি করার আর জায়গা পাওনা। পয়সা
না দিয়া অষুধ থাইবা! তুমিত মিঞা ভাথছি থানেগ চাইতে হারাম
আছ। বলে সে জোরজার করে অষ্ধ আনার রোফের কাছ
থেকে কেড়ে নিল।

এমন একটা অবস্থায় অলু ভীষণ বিব্রভবোধ করল।

রোফও দেবে না, আর এই মানুষ্টাও ছাড়বে না। শেষে এক টাকা বিশ প্রমা রফা হল। লোকটা গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল। বলল, সেনবারু বাইচা থাকলে তর মজাটা দেখাতাম।

শজু বাইরে বারান্দায় এসে দাড়ালে আবার গলা শোনা গেল।
—কি মনে হইতাছে ? লোকটারে আপনে জানেন না। আপনের
বাপে চিনত। লোকের গলা কাইটা পয়সা। এখন শ্বাসকষ্ট। যারে

কয় হাঁপানি। অরে আমি কিছুতেই বাসবলেহ দেই না। দিলেই শুয়োরের বাচ্চা ভাল হইয়া যাইব। আর মানুষের ফের গলা কাটব।

অজু কোন জবাব দিচ্ছে না। কেমন সবই ভূতোড়ে মনে হচ্ছে। কেবল এই বড় পাকা সড়কের পাশে বাড়িটা আছে বলে রক্ষা। কিছু কিছু মানুষের সাড়া রাস্তায় পাওয়া যাচছে। মঞ্চুদের বাড়ির সামনে লম্বা বারান্দা। খোলা বারান্দা বলে ভেতরটা সব দেখা যায়। নীল রঙের সব জানালা। জানালাগুলো সব খোলা। পুকুরের দিকটায় বড় একটা ডালিমের গাছ ছিল। ওটা ছিল ওদের পূবের পুকুরে। গাছটা ছিল পুকুরে নেমে যাবার পথে। মঞ্জুর মা আত্মহত্যা করেছিল। ডালিম গাছটার নিচে তখন বর্ষার জল। জলে ডুবে আত্মহত্যা। ওর মনে আছে সে মঞ্জুর মাকে ডালিম গাছটার গোড়ার ভাসতে দেখেছিল।

এসব কারণে সে এখন সব কিছুই কেমন যেন সন্দেহের চোশু দেখছে। এবং মানুষটার তখন আবার ডাকাডাকি। পেছনে সব হাতির শুঁড়ের গাছ। বড় বড় পাতা। ওর ছায়া লম্বা হয়ে পোস্ট-ফিসের বারান্দায় নেমে গেছে।

তিনি তুপা ছড়িয়ে বসেছেন। মাঝখানে উদথল। তিনি তুহাতে টেনে টেনে অধুধ ঘসে যাচ্ছেন। তার একটানা শক।—তা কলকাতায় এখন মাছ পাওয়া থায় কেমন ?

- —পাওয়া যায়। তবে খুব দাম।
- ্--ক্যান এই যে শোনতাছি, বাংলাদেশের সব মাছ আপনারা খাইয়া ফ্যালতাছেন।
  - —না না, কে বলেছে! মাছ এখনও যায়ই নি।
- --কিন্তু মাইনসে যে কয়, আর মাছ খাইতে হইব না, সব মাছ ইণ্ডিয়ায় চালান। সবার কচু খাইতে হইব কেবল।

অজু এর কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। এতক্ষণ মঞ্র চান করতে লাগে! সে ব্ঝতে পারল না আসলে মঞ্ কোন খবর পেয়েছে কিনা। খবর পেলে মঞ্জুর এত দেরি করার কথা না। আর এখনই মনে হল দরজা থুলে কেউ বের হয়ে আসছে। অজু দাঁড়িয়ে আছে ডিসপেনসারির বারান্দায়। বড় বড় কাঠের থাম। থামের আড়ালে ওর লম্বা শরীর, এবং চোখ মুখ। সে অক্তমনস্কভাবে একটা সিগারেট টানছে। চশমার বড় বড় কাচের ভেতর চোখ ছটো যে তার ভীষণ চেনা দেখলেই টের পাওয়া যায়। মঞ্জু তারপর আর কত লম্বা হয়েছে! ওর চুল আর কত বড় হয়েছে! মঞ্র ছিল ভারি স্থন্দর কোঁকড়ানো চুল। নীল রঙের সে ফিতা ব্যবহার করত। কখনও লাল রঙের। আর স্বভাব ছিল মঞ্জুর সাদা রঙের ফ্রক পরার। ফ্রাকের রঙ এমন ভাবে শরীরের সঙ্গে মিশে যেত যে বোঝাই যেত না মঞ্জু একটা ফ্রক গায়ে দিয়ে আছে। সে মঞ্জুকে কখনও শাড়ি পরতে দেখেনি। মঞ্জু শাড়ি পরলে কেমন না জানি দেখাবে।

জজু দেখল, সেই অহংকারী পা। ঘাসের ওপর যেন পড়ছে না।
কিছুটা হাওয়ায় ভেসে আসার মতো যেন। অনেক লম্বা হয়েছে।
সেই সালা জমিনের শাড়ি। চওড়া নীল পাড়। গলায় পেণ্ডেন্ট
হার। হাতে একগাছা করে পাতলা সোনার চুড়ি। চোথে চশমা।
ভারি লেনসের। চোখ খুব খারাপ চশমার পুরো লেনস্ দেখে বোঝা
যাচ্ছে। কপাল সালা। সিঁথি শৃক্য।

মঞ্ বলল, তুমি আসবে জানতাম।

অজু প্রথম কথা বলতে পারল না। কেমন বিষণ্ণ চোখ মুখ মঞ্র। এবং চোখের নিচে কালো ছায়া যেন কত কাল থেকে এক ছঃখের ছবি নিয়ে জেগে আছে। অজু বলল, তুমি জানতে।

- —জানতাম।
- —আমি তো কোন চিঠি দিইনি।
- —তবু জ্ঞানতাম তুমি আসবে।

অজু স্থাটকেসটা হাতে নিলে বলল, ওটা থাক। সে ডাকল, জব্বার কাকা ভেতরে স্থাটকেসটা পাঠিয়ে দিও।

জব্বার কাকা বাইরে এসে বলল, মায় কিছু ক**ইলেন** ? অজু বুঝতে পারল জব্বার কানে কম শোনে। — অজুর স্থাটকেশটা পাঠিয়ে দিও ভেতরে। বলে মঞ্পু পেছনে তাকাল না। কি যে স্থানর এক ছবি এখন ঘাসের ওপর ছড়িয়ে যাছে ! এমন বর্ষার দিনে মঞ্ একা ! ওর বিয়ে হয়েছিল কিনা, অথবা এটা কি ওর বৈধব্যের পোশাক সে ঠিক বুঝতে না পেরে কেমন বিচলিত বোধ করল। এই যে নির্জন পরিত্যক্ত সব বাসভূমি, তার ভেতর মঞ্ কিভাবে যে বেঁচে আছে, বেঁচে ছিল জানার ভীষণ কৌত্হল হচ্ছে অজুর। মঞ্জুকে সে প্রশ্ন করল, কি করে বুঝলে আমি ঠিক আসব।

মঞ্জু বারান্দায় উঠে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, জব্বার কাকা একটা কথা বলে থাকে প্রায়ই।

- —কি কথা ?
- —জননী জায়া জন্মভূমির কথা মানুষ কথনও ভূলে যেতে পারে না অজু। মানুষ তার কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসে।

মান্থবেরা এ-ভাবে এ-পৃথিবীতে এক আশ্চর্য খেলার ভেতর বড় হয়ে যায়। যেন স্থূদ্রে তার দেখা, অদূরে সে এখনও আছে, কিছুতেই জীবন থেকে সে শেষ হয়ে যায় না।

মঞ্র সাড়া শব্দ এখন পাওয়া যাচ্ছে না। কোনদিকে মঞ্
থাকতে পারে। এ-বাড়িটাতে কটা ঘর আছে, মঞ্র চেয়ে সে কম
ভাল জানে না। সে তো ছেলেবেলা এ-বাড়ির সব ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে
দেখত। দেয়ালে কি সাদা রঙ! একটা দাগ পড়ত না। এখনও
নেই। যেন এখানে কখনও ছবি পুরোনো হয় না। তেমনি, সাদা
এনামেল কালারের ভাস। নানা বর্ণের ফুল।

অজু এ-বাড়ির সব কিছুর ভেতর সেই ছেলেবেলা থেকে গুর্লভ কিছু আবিষ্কার করে বেড়াত। শৈশবে সে ভাবত, এ-বাড়ির মারুষেরা কোথায় যেন অফ্য সব মারুষের চেয়ে আলাদা। সব মিলে এদের সব কিছুর ভেতর ছিল আশ্চর্য সৌরভ। সেই সকালে সেন দাদা ঘোড়ায় চড়ে রুগী বাড়ি বের হতেন। খুর সকালে সে পুকুর

পাড়ে দাঁড়ালে দেখতে পেত, মঞ্বাগানে ফুল তুলছে। তারপর সূর্য ওদের ঘাসে হলুদ রঙ ছড়িয়ে দিত। বাড়ির ভেতর থেকে বড় ডিসে নানারকম প্লেটে চা বিস্কৃট, মঞ্জু ওদের লনে বসে চা খেত। এত-টুকু মেয়ে সকালে চা খায় ভাবতে সে ভীষণ অবাক হত।

ঘোড়াটা তখন অর্জুন গাছটার নিচে, সাদা রঙের ঘোড়া। অলিমদি ঘোড়াটার শরীরে জোরে জোরে ব্রুশ মারছে। সামনে কাঠের একটা বড় গামলা। চানা আর ঘাস। ঘাস আলাদা। ঘাস শেষ হলেই ঘোড়াটা চানা খেত।

ঘোড়াটার একটা নাম দিল। অজু ডাকত, লাল বলে। মঞ্জুও ডাকত, লাল।

আসলে ঘোড়াটার নাম ছিল যমুনা। সেনদাদা ঘোড়ার খোঁজ খবর নিতে হলে বলতেন, যমুনাকে চান করিয়েছিস অলি।

যমুনার জন্ম সেনদাদা ভীষণ উদবিগ্ন থাকত যেন সব সময়।

যমুনা ছিল অজুদের খেলার সঙ্গি। সেনদাদা ঢাকা গেলে. ওরা অলিকে মাছ ধরতে পাঠিয়ে দিত। অলির ছিল ভীষণ মাছ ধবার নেশা। অলি মাছ ধরতে গেলে, মঞ্জু অজুকে ঘোড়ায় চড়া শেখাতো।

এ-ভাবে মানুষের ঘোড়ায় চড়ার ইচ্ছে কিভাবে যেজনে যায়। সে যে কি করে জেনে ফেলে চারপাশে যা কিছু আছে সবই সে মাড়িয়ে যাবে। সব তার জন্ম। সে হুহাতে এমন সৌন্দর্য লুটেপুটে না খেতে পারলে কেমন নিজেকে ভীষণ ছুঃখী ভেবে থাকে। অজুর মনে হুত তখন সে আর মঞ্জু পাশাপাশি অনেকদ্র পর্যন্ত হোঁটে যাবে। সবুজ উপত্যকায় ঘুরে বেড়াবে। অথবা কোন নদীর পারে হেঁটে গেলে অজুর মনে হবে, মঞ্জু ভারি স্থনর।

সকাল বেলা মঞ্জু নীল স্ত্র্যাপের খড়ম পায়ে দিত। মঞ্জ ৰারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলে টের পাওয়া যেত মঞ্জু হেঁটে যাচেছ। খুব সকালে তার কাজ ছিল ফুল তোলা, শহর থেকে এলেই ঠাকুমা ওকে ফুল তুলতে বলত। আসলে মঞ্বও খুব ভাল লাগত ফুল তুলতে। খুব সকাল
সকাল মঞ্বও ঘুম ভেঙ্গে যেত। ওর মনে হত, হয়ত এতক্ষণে ওরা
সব ফুল চুরি করে নিয়ে গেছে। ওরা বলতে টুলুফুলু খুনী আর রসো।
অজুকে সে কখনও ফুল চুরি করে নেবে ভাবতে পারত না।

অজু ছিল মুখচোরা স্বভাবের মানুষ। অজুদের বাড়িতেও ছিল নানারকম ফুলের গাছ। কত রকমের জবা। কিন্তু একটা ফুল ওদের ছিল না। রক্ত জবার গাছ অজুদের বাড়িতে বাঁচত না। ঠাকুর ঘরের পেছনে দব জবা ফুলের গাছ। সেখানে অজুর কাকা নানা-ভাবে একটা রক্ত জবা গাছের ডাল পুঁতে দেখেছে গাছ বাঁচে না। অথচ অজুর কাকা রক্ত জবা না হলে বিগ্রহেব পুজায় দব ঠিকঠাক থাকছে না এমন ভাবত।

মগু জানত, অজু আসবে। অজু আসবে কটা রক্ত জবাব জন্ম। সে এসেই চুপঢ়াপ ঠাকুমাব ঘরের পাস দিয়ে ইেটে যাবে।

ঠাকুমার গলা—কেরে? অজু!

- —আমি অজু।
- —মজ্, ওকে কটা ফুল দিয়ে দিস। কারণ অজু জানত, মঞ্ এলে একটাও বক্ত জবা গাছে রাখবে না। মঞ্র এটা স্বভাব, সে দাজি থেকে ফুল তুলে দিতে তালবাসে। অজু নীচে ঘাসের ওপব দাজিয়ে। মঞ্জ বারান্দার সি জৈতে। এবং বেছে বেছে সব বড় বড় ফুল অজুব সাজিতে তুলে দেবার সময় মঞ্ বলত, অজু তুই ঢাকা গেলি না।
  - —বাবা বলেছে, বড় হলে নিয়ে যাবে।
- --লক্ষিবাজারে মতি সাহার আইসক্রিম খেলি না; আইসক্রিম না খেলে কেউ কখনও বড় হয় না।

অজু ভাবত, সত্যি বড় হয় না। সে বলত, কি করব বল, ,বাবাতো আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না। একটু থেমে অজু বলত, তুই আমার জন্ত একটা নিয়ে আসবি!

—তুই কি বোকারে!

. অজু ভাবত, সে সভিয় বোকা। আইসক্রিম না খেলে হয়ত মাইব বোকাই থাকে। কারণ সেতো জানে না আইসক্রিম খেতে কেমন, সেতো জানে না. ওটা দেখতে কেমন। এই যে মাঠ, মাঠ পার হলে গোপের বাগ, তারপর গ্রাম মাঠ পার হলে ধর স্কুল, সে জানে না তারপর কি আছে।

অজু তথন চুপ করে থাকত।

মঞ্ বলত, কিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলি!

অজুর মুখে তবু কোন কথা যোগাতো না। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলত, যাইরে। অনেক পড়া বাকি।

তারপর ফুল নিয়ে সে সোজা চলে আসত। সাকুর ঘরে ফুল রেখে সে বারান্দায় ভাইবোনদের সঙ্গে পড়তে বসত। খুব জোরে জোরে পড়ার স্বভাব ছিল তার। মঞ্জু এলে যেন সে আরও গলঃ ছেড়ে পড়ত। সে একটা জায়গায় মঞ্জুর চেয়ে বড়। সে ওর চেয়ে ছ ক্লাশ ওপরে পড়ে। পড়াশোনায় অজুর বেশ নাম আছে। পড়তে বসলেই যেন সে মনে করতে পারে আইসক্রিম বরফের হয়। বরফ গলো যায়। সে খুব বোকার মতো মঞ্জুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে।

এমন হলেই সে ছদিন তিন দিন আর মঞ্জুদের বাড়িতে যেত না।
মঞ্জুকে সে এড়িয়ে চলত। অথচ মঞ্জু কি করে যে টেব পেয়ে যাগ।
মাকে সে এসে বলত, দিদিমা অজু কোথায়।

অজু তখন হয়ত বড় কামরাঙ্গা গাছের ডাল কেটে দিচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে—মঞ্ উঠোনে দাড়িয়ে, পায়ে আলতা, মঞ্চু আলত। পরতে ভালবাসে। মঞ্চু স্থান্দর জুতো পায়ে দিয়েছে।

অজুদেব ছোট্ট গ্রামটাতে মেয়েরা জুতো পরত না। কেবল মঞ্র দিদি পরত। সে শহরেই বড় হয়েছে বলে গ্রামে একটা বড বেশি আসত না। মেয়েরা জুতো পরলে অজুদের সেই বয়সে রহস্টা আরো বেড়ে যায়। আর অজুরা ছিল, কবে কখন মঞ্ হাত তুলে ডাকবে। একটু কথা বলবে। মঞ্লুর সঙ্গে কথা বলার জন্ম ওরা ছলছুতোয় মঞ্দের বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াত। জুতো মোজা পরলে মঞ্জুকে গাঁয়ের পূর্ণে বনদেবী টেবি মনে হত। মঞ্জুর জস্ম গুর আর অবনীর একটা নেশা ছিল।

মঞ্দের বাড়িতে ছিল একটা বুড়ো মতো মামুষ। সে কেবল হাস্থল দিস্তায় সারাদিন সব লভাপাতা, শুকনো হরতকি, জায়কল গুঁড়ো করত। কেমন একটা তং তং করে শব্দ হত হাস্থল দিস্তার। দূরে, যতদুরেই যাক, হাস্থল দিস্তার শব্দ তাদের কানে এসে বাজত।

সকাল থেকেই সব মানুষজনেরা আসত। মঞ্র বাবার নাম অবিনাশ কবিরাজ। বড় আটচালা ঘর, ওপরে টিনের চাল, বড় বড় জানালা কাচের, ভিতরে অনেক সব উচু আলমারি, অজস্র শিশি বোতল এবং সব হলুদ নীল সোনালা বড়ি। কত সব নাম। অজু আলমারির পাশে দাড়িয়ে আগে সব নাম মুখস্থ করত। এখন অজুর একটা নামও মনে নেই। কেবল সকাল হলে যারা আসত তাদের সে কিছু কিছু মুখ এখনও মনে করতে পারে। দরজার সামনে লাইন লেগে যেত। অবিনাশ কবিরাজ ওদের জিভ দেখে পেট

রুপি বাড়ি যাবার সময় সেন দাদা মাথায় শোলার হ্যাটি পরতেন। কাপড়ের নিচে ফুল্সার্ট গুঁজে দিতেন। পায়ে পরতে গামস্থ। চোথে চশমা। এবং ছপাশে ছটো টিনের বাক্সে আর নীল হলুদ রঙের বড়ি নিয়ে ছতিন দিনের জন্ম কখনও কখতে কোথায় চলে যেতেন। মাঠে ওর ঘোড়া ছুটলে বলত, 'ই যায়া অবিনাশ কবিরাজ, বড় কবিরাজ। ধরস্তরি। মঞু সেই স্থন্দর ধপুরুষ মামুষ্টির মেয়ে। শহর থেকে এলেই মঞ্জুর শরীরে থাকত আশ্চর্য স্থ্বাস। সারাদিন গন্ধটা অজুর নাকে চন্দনের মতে। লেগে গাকত। সে অজুর জন্ম নিয়ে আসত স্থন্দর স্থন্দর জলছবি । অজু

শহর থেকে এলেই মঞ্ বলত, এগুলো তোর জন্ম এনেছি অজু।

<sup>—ि</sup>क (मिथ)।

<sup>—</sup> ছাখ না। বলে জলছবি সে এক ঝাক দিত। কোনোটা

কুলের, কোনোটা ফলের, কোনোটা তিন-পা-আলা জোকারের।
 এমন সব চিত্র বিচিত্র ছবি।

মঞ্ বলত, কি করে জলছবি তুলতে হয় জানিস ?

অজু যেমন দাঁড়িয়ে থাকত, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। সেতে। ও-সবের কিছু জানত না।

মঞ্ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেত ভেতরে। সে লগা কাচের গ্রাসে জল নিয়ে আসত। এমন স্থানর কাচের গ্রাসও কোনদিন অগু দেখেনি। নানারকম লতাপাতার প্রিণ্ট গ্রাসটার গাঁরে। জলের ভেতর মনে হত লতাপাতা সব ভেসে বেডাচ্ছে।

মণ্ এসেই বারান্দায় বলত, ধর।

অজু ধরত।

—বোস এবার।

সে বসত।

িত তারপর সাদা পাতার ওপর মঞ্জু ছোট ছোট ছবি জলে ডুবিয়ে চেপে রাখত। বেশ সময় পার করে দিত ঢাকা শহরের গল্প করে। গণেড়িগঙ্গায় কভ আনারস আর কাঁঠালের নৌকা আছে সে যেন চোখ

ু বলে দিতে পারত তথন। অথবা সূত্রাপুরের পুল পার হয়ে মঞ্কেন একটা বড় মাঠে ছোট বটগাছ পাওয়া যানে। সেখানে রঙ্গান মাকে ভায় কে একটা ঘুড়ি বেঁধে রেখে গেছে। অজু সঙ্গে থাকলে সে ্রাড়টা শিক পেড়ে আনত। এবং এমন সব গল্প যার মানে সব সময় শেগজু ধবতে পারত না।

় ছবিগুলো সাদা পাতায় আকাশে তার। ফুটে ওঠার মতো ফুটে উঠলেই সে বলত, নে ধর। তোর বই.ে একটা একটা করে জলঙ্গবি ছেপে দিবি, নিচে একটা নাম লিখবি।

অজু মাথা কাত করে বলত, লিখব। যেন সে খুব ছোট, ছোট-ভাইটির মতো একান্ত বশংবদ হয়ে থাকতো মঞ্র। কারণ মঞ্জুকে খুশী করতে না পারলে সে কোখাও হেরে যাবে এমন যেন কথা আছে।

- —কি লিখবি ?
- -कि लिथव आवाद ? आभाद नाम लिथव।
- —তা হলেই হয়েছে।

অজু তাড়াতাড়ি সংশোধন করে নিতে গিয়ে আর কিছু বলতে পারত না।

— আমার নাম লিথবি। এগুলো আমি তোকে দিয়েছি লিথবি। মঞ্জু বলত।

এমন কথায় অজুর সায় থাকত না। মনে মনে সে বলত—না এ হয় না মেয়ে। কিন্তু মুখে বলত, আচ্চা। আসলে সে যে বড় হয়ে উঠছে এটা টের পেয়ে যাচ্ছে। সে মঞ্জুর নাম কিছুতেই বইয়ে লিখতে পারে না। কোথাও না। এমন কি মঞ্জু যে মনের ভেতর একটা নাম হয়ে আছে সেটাও যেন একটা ভয়। কখন ধরা পড়ে যাবে।

শহর থেকে মঞ্জ এলে, ওর তাজা মুখ, আশ্চর্য নীল চোখ এবং মাখনের মতো গায়ের রঙ দেখে অজু কেমন তুঃখী মান্থ্য বনে যেত। ও যে-ভাবে যত কথা বলতে পারত, অজু তার উত্তরে কিছুই বলতে পাবত না।

এই ছিল তাদের মঞ্। তারা মানে তিন জন, রসো, অবনী আর অজু। ওরা এক ক্লাসের ছাত্র। একসঙ্গে স্কুলে যেত। যেতে যেতে খিদে পেলে মাঠ থেকে খিরাই চুরি করত। এবং কোনো কোনো বিকেলে ফুটবল খেলার মাঠে না গিয়ে সেই আমলকি গাছটার নিচে বসে থাকত। ওদের যেন কি কথা থাকত বলার। গোপনে কিছু বৃথি রহস্ত আবিষ্কার করে ফেলেছে শরীরের এবং এ-ভাবে বৃথি সেই আবিষ্কারেব রহস্তটা মঞ্জে ঘিরে। ওরা আমলকি গাছটার নিচে, অথচ কিছু বলতে পারত না। যেন এটা একটা পাপ কাজ। এমন ভাবাও পাপ কাজ। ওদের মুখ দেখলেই তখন তা টের পাওয়া যেত।

কিন্তু এক গ্রীমে ওরাই প্রথম দেখেছিল, মঞ্জু সাদা রঙের ঘোড়ায়

চেপে মাঠে নেমে যাচ্ছে। কি স্থানর একটা ব্রুক গায়ে দিয়েছে মঞ্ ! তথন হয়ত সূর্য অন্ত যাবার মুখে। মঞ্ভ সোজা বসে আছে যোড়ার পিঠে। ঘোড়ার লাগাম ওর হাতে। হাওয়ায় ওর মাথার হ এক গুচ্ছ চুল মুখে এসে উড়ে পড়ছে। আবার বাতাসে সে-সব স্থাল নিয়ে যাচ্ছে। ও ইাটু পর্যন্ত পরেছে মোজা। ওর হুটো হাত লম্বা হয়ে আছে সামনে। লাগামের একটা দিক সেই বুড়ো নামুষ্টার হাতে। বুড়ো মানুষ্টা মঞ্জুকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে।

ওরা কাছে যেতে সাহস পায়নি। কাবণ বুড়ো মানুষটা চায়না কেউ কাছে আস্ক্ক। কাছে এলে ঘোড়াটা ক্ষেপে যেতে পাবে। ক্ষেপে গেলে যা হয়—ঘোড়াটা তখন ছুটবে। ঘোড়াদের একটা নোগ থাকে। ঘোড়া একবার ছুটতে পাবলে থামতে চায় না।

ওরা তাই দূরে দূরে ঝোপ জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে দেখত মঞ্জে। মঞ্ যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে। একবার টেরও পাচ্ছে না, পাশের ঝোপে ওদের কেউ রয়েছে। অবনী ছিল একগুঁয়ে। ওর রাগ ছিল ভীষণ। মঞ্জু ওর সঙ্গে কথা বলত না বলে আরও রাগ। সে ভেবেছিল, ঠিক সময়ে ঘোড়াব পায়ে ঝোপের ভেতর থেকে ঢিল ছুড়ে দেবে। মঞ্জুর ঘোড়ায় চড়া সে বের করে দেবে।

মঞ্জু যেতে যেতে বলল, রাস্তায় কোন অস্থবিধা হয়নি তে। গু

- —কতটুকু আর রাস্তা।
- —বাডি থেকে কখন বেব **হ**য়েছ গ
- --এই তখন আটটা বাজে।
- তুমি এ-ঘবটায় থাকবে।

অজু বলল. এটাতো সেনদাদার ঘর।

- বাঁবা এ-ঘরে থাকতে ভালবাসতেন। পাশে বাথরুম। জল তোমার যখন যত খুশী খরচ করতে পারবে। জলের জন্ম তোমার ভাবতে হবে না।
  - —তুমি বৃঝি কলকাতার জলকট কাগজ-টাগজে পড়েছ। মঞ্জু বলল, ঐ একটা হবে।

### অজু বলল, পাশের ঘরগুলোতে কে থাকে ? —কেউ না।

অজুর বলতে ইচ্ছা হল, তুমি কি একা! কিন্তু মঞ্জুর মূথের দিকে তাকিয়ে কিছু বলা যায় না। সে মঞ্জুর পা দেখতে পাচ্ছে এখন। সব সময় চোখ তুলে মঞ্র মূথের দিকে ঠিক তাকাতে পারছে না। ফলে মাঝে মাঝে জানালায় চোখ রাখলে দেখতে পাচ্ছে, সামনে মাঠ, তারপর বাগান, বাগানে অজস্র গাছ। কত সব গাছের নাম। অষুধের জন্ম নানা জায়গা থেকে সেনদাদার পূর্বপুরুষরা এনে লাগিয়েছে। সেনদাদা নিজেও এনে লাগিয়েছেন কত গাছ-গাছালি। লতাপাতায় ভরা একটা বিশাল উদ্ভিদের রাজত্ব চারপাশে। লাল রঙের বাড়ি, সবুজ মাঠ, নীল রঙের ডাকঘর, এবং সাদা রঙের ডিসপেনসারি বাদে সবটাই যেন মঞ্র মতো একাকী এবং নির্জন। সে বসে বসে সব নানারকম পাখিদের ডাক শুনতে পাচ্ছে। কোনো কোনো ডাক সে চিনতে পারে, কোনোটা পারছে না। অথচ আগে তার এমন ছিল না।

অজুর দিকে পেছন ফিরে মঞ্জু দেয়ালের ছবিগুলো মুছে দিচ্ছে।
ঘরটা ঠিক রোজ রোজ দেখা শোনা করা হয়ে উঠত না। অথবা
এখন যে ঘর-দোর সাফ করে দিয়ে গেল, দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে
ওর নজর ছিল না। ছবিগুলো সবই লালবর্ণের নদা অথবা পাহাড়ের।
একবার সেনদাদা কাশী মথুরা বৃন্দাবন সব ঘুবে আসার পথে লছমনঝোলার একটা ছবি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এ-ঘরে সে ছবিটা
এখনও আছে। অনেক পুরোনো ছবি, এতদিনেও ছবিটা বিবর্ণ হয়নি,
এবং এ-ঘরে কেবল অজুর এ-ছবিটার সঙ্গেই মোটামুটি শৈশবের একটা
বন্ধুছ রয়ে গেছে। মঞ্জু, ছবিটা পরিক্ষার করে দিতে দিতে বলছিল
—কেমন লাগছে তোমার! সব তুমি ঠিক ঠিক চিনতে পারছ?

অজু বলল, এ গ্রামে আমরাই প্রথম দেশ ছেড়েছি মঞ্। আমার ধারণা ছিল, আমরা বাদে গ্রামের আর সব ঠিকঠাক আছে। এখন দেখছি কিচ্ছু নেই। চারপাশে কেবল আগাছা আর জঙ্গল। মঞ্ কোন উত্তর করশ না। বলল, তুমি একটু বিশ্রাম কর।
হাত পা ধুয়ে নাও। চান করেও নিতে পার। তোমার তোয়ালে
সাবান সব ঠিকঠাক আছে। তুমি ইচ্ছে করলে সাঁতারও কাটতে
পার। চারিদিকে এখন শুধু জল। আর একটু বাদে লঠন নিয়ে
বের হবে জব্বার কাকা। ঝোপ-জঙ্গলে চাঁই পেতে আসবে।
সকালে দেখতে পাবে, চাঁইএর ভিতর কত সব বড় বড় গলদা চিংড়ি,
বেলে আর পাবদা মাছ।

এসব কথা মনে হলেই একটা শৈশবের স্মৃতি খেলা করে বেড়ায়। মঞ্জু কি বুঝতে পেরেছে অজু তাকে এখন প্রশ্ন করবে, তোমরা এখানে কেন থেকে গেলে ? আমাদের তো ধারণা, আমাদের পরে তোমরাই প্রথম গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মান্ত্র। কিন্তু সেনদাদা কি পরে মনস্থির করতে পারেননি। সেনদাদা কি বাবার মতো ইনডিসিসানে ভুগছিলেন ?

অথবা তুমি কি এখন ভেবে ফেলেছ, আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, তুমি মঞ্জু কেন এই দেশ ছেড়ে আগে আগে চলে গেলে না। কেন তুমি এমন রিক্ষ নিয়ে থেকে গেলে দ এখানে কি এমন ভোমার আকর্ষণ! এই গাছপালা, এই জলাশয়, এই দক্ষিণের খাল, এই বড় অর্জুন গাছ অথবা বেতের জঙ্গল। অথবা সামনের ধৃসর মাঠ, যেখানে তুমি শৈশবে ঘোড়ায় চড়ে দিগন্তে হারিয়ে যেতে। আমরা তোমার পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত গুডাম। কি সের আকর্ষণে থেকে গেলে।

আর তুমিতো জানে। মঙ্গু সেনদাদার মতে। স্থপুকষ এ-তল্লাটে কেউ ছিল না। তুমি সেনদাদার আশ্চর্য রঙ পেয়েছ। বৌদির মুখ ছিল প্রতিমার মতো। তুমি তা পেয়েছ। তোমার পা দেখলে আমার মনে আসে লক্ষ্মীপূজোর সময়ে আলপনার কথা। ধীর-ছির। কত সংগোপনে এক একটা পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছ ধরণীতে। মনে হত তোমার পায়ে ধানের ছড়া চারপাশে জড়িয়ে আছে। ইটিতে তোমার ভীষণ কষ্ট। হয়তো এটাই ছিল তোমার

হাঁটার কায়দা। আমরা তোমার হাঁটা দেখে সব সময় কেন জানি ভাবতাম বড় তুমি অহংকারী মেয়ে। তোমাকে জব্দ করার কি প্রাণাস্ত চেষ্টা ছিল অবনীর।

—কি ব্যাপার তুমি চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে আছ ? মঞ্চ লঠন টেবিলে রেখে দিতে দিতে বলল—স্নান সেরে নাও। কিছু খাবে।

অজু বলল, তুমি আমাকে এক কাপ চা করে দাও। এখন আর কিছু খাব না।

-- হাত মুখ ধুয়ে নেবে না ?

না মঞ্জ। চানাখেলে শরীর আমার ঠিক হবে না। শক্তি পাবনা। চাতেষ্ঠা আমার ভীষণ।

—সে বলবে তো। বলে মঞ্জু নিজেই কেমন নিজের অপরাধ শীকার করার মতো বলল, কখন তোমাকে আমি চা করে দিতে পারতাম। তুমি কেন যে এত দেরিতে কথাটা বললে।

মঞ্জ চশমাটা খুলে কাচ মুছে নিল।

অঘু বলল, তুমি আমাকে এখন দেখতে পাচ্ছ ?

- —আবছা মতো।
- —হঠাৎ এ বয়সে চোখ এমন হল ?

মঞ্জু কিছু বলল না। হাসল। তারপর ডাকল, কেয়া। কেয়া। শোনতো।

অজু ব্রতে পারল, তবে এ-বাড়িতে আরও একজন আছে। তার নাম কেয়া। আশ্চর্য মেয়েতো। কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। অজু বল্ল, এই কেয়া কে হয় তোমার ?

—কেউ না।

কেয়া এসে গেছে। স্থৃতরাং কেয়া সম্পর্কে অজু আর কিছু বলতে পারল না। শ্যামলা রঙের বিশ বাইশ বছরের একটি মেয়ে। মোটামুটি লম্বাই বলা চলে। চুলের থোঁপা মাথার তালুতে উঁচু করে বেঁধেছে। নীল ভুরে শাড়ি পরনে। থালি পা। পায়ে রূপোর পাতলা চেলি। হাতে সবুজ কাচের চুড়ি।
চোথ হুটোতে থুব মায়া। অজুকে একবার দেখেই চোথ নামিয়ে
নিল।

মঞ্ বলল, রায়েদের বাড়ির ছেলে।

কেয়া আবার তাকিয়ে চোথ নামিয়ে নিল। কারণ রায়েদের ভিটায় এখন সব আগাছার জঙ্গল। বন ঝোপ, গন্ধপাদালের পাতায় নীল হয়ে আছে বাড়ির চারপাশটা। আর সব নানারকম কিংবদন্তি আছে, অথবা যে সব পূজা পার্বণে যাত্রাগান হত, রামায়ণ গান হত, কথনও কবিব আসর বসত এমনিভাবে— তারপর সেই পূজা পার্বণ উপলক্ষে গ্রামে প্রায় মেলার মতো বসে যেত—সে সব গল্পও সে যে কতবার শুনেছে—শুনে শুনে রায়েদের ছেলে বলেই আবার যেন চোথ ছুলে দেখা।

মঞ্ বলল, থুব ভালো করে চা করতো। অজ্র জম্ম বেশ ভাল করে চা বানাবি।

- —ক' কাপ করব **গ**
- —তোর জন্ম করতে পারিস। ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পাবিস চা খাবে কিনা এখন, আমার জন্ম করবি ? কর।

কেয়া বলল, কটা চিনির, কটা গুড়ের।

—ছটো ছটো।

অজু বলল, আর কেউ আছেন ?

—জব্বার কাকা আছে।

অজু ভুলেই গেছিল জব্বার কাকান কথা।

কেয়া ঠিক ব্ৰতে পারল ন। মঞ্চ আবার কথা কেন বললেন! আবাতো চাঁ থায় না। মঞ্জদি এই অজুবাবুর কাছে কেন সেই মানুষটার কথা গোপন করতে চাইছে। মানুষটাকে কি করে নিরাপদ দূরতে পৌছে দেওয়া যায়, কিভাবে আর একটা কঠিন বিভীষিকা থেকে মানুষটাকে রক্ষা কবা যায় এমন ভেবে ভেবেই তো শেষ পর্যন্ত স্থির করা গেল, অজুবাবুকে খবর দেয়া যাক।

মঞ্জির কাছে অজুবাবুর ঠিকানা এসে গেলেই চিঠি। তুমি আসবে। তোমাকে আমার খুব দরকার।

কেয়া চলে গেলে মঞ্জু পাশের একটা চেয়ারে বসল। সে সজ্র দিকে তাকাল। এখানে এসে নােধ হয় অজু কেবল পুরােনাে দিনের কথাই ভাবছে। কারণ ওব চােখ মুখ দেখে মঞ্জু টের পাচ্ছে, বার বার অজু অস্তমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। কি একটা কথা বলবে বলে তাকাচ্ছে মঞ্জুর দিকে, আবার বােধ হয় সঙ্গে সঙ্গে জুলে গিয়ে বােকা বনে যাচ্ছে। কিছু বলতে না পাবায় লক্ষায় আবার অস্তদিকে চােখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মঞ্জু বলল, কেমন লাগছে ?

- খুব ভাল। তারপর একটু থেমে অজু বলল, ন, দশমাস আগে স্বপ্লেও ভাবিনি এখানে আবার ফিরে মাসতে পারব।
  - —তুমি খুব আবেগে ভূগছ অজু।
- —আমি ঠিক জানি না, এটা আবেগ কি অন্ত কিছু। তবে বিশ্বাস কর—এখানে আসার আগে বাড়িতে চুকেছিলাম। আমার সঙ্গে সবাই যেন কথা বলে উঠল। ছোট ঠাকুরদাকে দেখতে পেলাম। তিনি তেমনি মাটি থাবড়ে থাবড়ে দিচ্ছেন। বৃষ্টিতে সব মাটি ধুয়ে না যায় সেজন্ত তিনি বসে আছেন জেগে। ঠাকুমার গলা শুনতে পেলাম— অজু বাইরে দাঁড়িও না। বৃষ্টি আসবে। বৃষ্টিতে ভিজলে জর আসথে।
- আবার যেন কাকার গলা। তুই রক্তজবা এ১ ছিস? কটা। কটা দিল ?

ওর বলাব ইচ্ছে হল, আবার কখনও মনে হয়েছে, এই ভিটায় আমাদের সেই প্রাপিতামহীকে, যিনি বাঘের উপদ্রক থেকে বাঁটার জন্য বাডিটার চারপাশে গড় কাটিয়েছিলেন। কওঁ সব বিচিত্র স্বর সব কীটপতক্ষের ভেতর বেঁচে থাকে মঞ্জু। আমরা টের পাই না। সেই সব স্বরই হয়তো, মানুষেরা যারা হারিয়ে যায়, তাদের। তারা নানাভাবে এই সব গাছপালার ভেতর বেঁচে থাকে। কিছুই বোধহয় শেষ হয়ে যায় না।

মঞ্জু এসব শুনে কেমন আগের মতোই সামাস্ত হাসল। ওর হাসি ঠোটের ভাঁজে আশ্চর্যভাবে খেলা করে বেড়ায়। মঞ্জু যেন জানে, এ-বয়সে কার কতটা হাসা উচিত। সে খুব পোড়খাওয়া মান্তবের মতো অজুকে এখন লক্ষ্য করছে। বলছে, অজু তুমি আগের মতোই আছো। এতটুকু বদলাওনি।

অজু বলল, হবে।

- —হবে না। আমি ঠিকই বলছি।
- —কিন্তু তুমি যে অনেক বদলে গেছ।
- —কতটা গ
- —কতটা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবু অনেকটা মনে হয়। মঞ্জু বলল, হবে। না বদলালে বাঁচতে পারতাম না।

অজু ভাবল, সে কোথাও মঞ্জুকে তুঃখ দিয়ে বুঝি কথা বলছে। সে ভাড়াভাড়ি যভটা সম্ভব গলা বদলে বলল, সবাই চলে গেল সীমানা পেরিয়ে, তুমি যে কি সাহসে থেকে গেলে।

- —আমি যে যাইনি তোমাকে কে বলল।
- চারপাশনা এত বেশি ঠিক-ঠাক আছে যে মনেই হয়না তুমি চলে যেতে পার। চলে গেলে বাডি-ঘর এমন ঠিক থাকে না।
  - যারা যায়নি, তাদের সবার ঠিক**ঠাক আছে** ভাবছ <u>গু</u>

ত্ব বুঝল সে অন্ধকারে চিল ছুড়ছে। এভাবে অন্ধকারে চিল ছুড়েছে কিছু বোঝা যাবে না। সে জানালায় দেখতে পেল গাছপালার ভেতর দিনের আলো একেবারেই মরে গেছে। বাইরের কিছুই আর স্পষ্ট নয়। সে এবার ম্থোমুখি যদল।

- মঞ্ বলল, তোমার গরম লাগছে না ?
  - ---না।
  - তুমি জামা খুলে ফেলতে পার। বলে উঠে দাড়াল মঞ্জু।

    অজু বলল, তোমাদের বাড়িতে ফ্যান আলো সব আছে অথচ'

    জলছে না। কলকাতার মতো লোডসেডিং এখানেও চলে।
  - আজ মেরামত শেষ হবার কথা। পত্রিকায় যা খবর

শুনেছিলাম আজই এ-সব অঞ্চলে আলো পাওয়া যাবে। সেই কবে থেকে আমরা যে অন্ধকারে আছি।

— অজু বলল, আমি খুব অবাক, গ্রামের বোথাও আর নতুন বসতি হয়নি। ভেবেছিলাম, এখানে সেখানে বাড়ি উঠেছে। শুনেছিলাম, যারা ভারতবর্ষ থেকে এখানে রিফুজি হয়ে এসেছিল, তারা হিন্দুদের সব দখল করে নিমেছে। কিন্তু এখন দেখছি সব আগাছা আর জঙ্গল। গ্রামটা এখন একট ছোট-খাট হ্লংসাবনেধের সামিল। তার ভেতর এই বাড়িটা আশ্চর্য রহস্তময় তাজা। সেনদালা তোমাব জন্য বিজ্ঞলির আলোব বন্দোবস পর্যন্ত করে দিয়ে গেছেন।

মঞ্জ বলল, অবাক হবাব কথা ঠিক কিন্তু তুমিতে। জানো, এজু, বাবাকে এ-অঞ্চলেব মানুষেবা কি ভালবাসতো। বাবাও এ-সব মানুষদের ফেলে শেষ পর্যন্ত থাতে পারলেন না। আমাদের সব্র-মিঞা সেটট ইলেট্রিক্সিটির চেয়ারম্যান হয়ে একদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন, সেনবাবু এ-গ্রামের ওপব দিয়ে বৈভেরবাজারে তার যাচছে। এখানে আমাব মানুষেরা ছটো পোস্ট পুঁতে দিয়ে যাবে। আপন্ এ-নিয়ে ঝামেলা করবেন না।

মঞ্ আঁচলে মুখ মুছল। বোধ হয় সে ঘামছে। হ্যারিকেনের আলোতে ঠিক টেব পাওয়া যাছে না। একটা আবছা মতো মুখ, এবং সেই গন্ধটা, সেই কবে থেকে মঞ্জু আশ্চর্য গন্ধের একটা সাবান ব্যবহার করে আসছে অথবা তেল বা স্নো পাউডার সে জানে না, যে গন্ধটা ভারি মিষ্টি, এবং এখনও অজু বসে থেকে তা টের পাছে। সে মঞ্জুর দিকে ভালভাবে তাকাতে পারছে না। মঞ্জু এখনও তার কোন পারিবারিক খবর নেয়নি। একটা দীর্ঘ জীবন হজনের অজ্ঞাতবাসে কেটে গেছে। ওরা সবাই আছে এক অন্ধকারে। কেউ জানে না, জীবনটা, অর্থাৎ শৈশবের পরে যে জীবন, অর্থাৎ যে তরুলতা সমারোহে বড় হতে হতে ডালপালা মেলে দেয়, কে কোথায় কডটা তেমন ডালপালা মেলে দিয়েছে। কে কডটা বড় ঝড়ের সামনে

পড়েছে! কেবল ছজন এখন মুখোমুখি। চুপচাপ। বাইরে কীট-পড়াঙ্গের শব্দ। ঘোড়াটা হয়ত এখনও অর্জন গাছের নিচে ঘাস খাচ্ছে, তার একটা খস খস শব্দ, এবং জলে নৌকা ভেসে গেলে লগির শব্দ।

কেয়া এ-সময়ে চা নিয়ে এল।

কেয়া পাশের টেবিলে চা রেখে আলোটা সামার বাড়িয়ে দিল। তারপর কেমন আশাভঙ্গের সামিল দেখালো ওকে। সে মগুকে বলছে, আজও হল না তবে।

মঞ্জু বুঝতে পারল কথাটা।— হাইতো দেখছি।

-কবে যে হবে!

মঞ্জু বলল, ইণ্ডিয়া থেকেতো অনেক এনজিনিয়ার এসেছে! ওরা তো থুব খাটছে।

কেয়া বলল, এটা তোমার মঞ্ছ দি।

কেয়া অজ্র দিকে তাকাল না। বা তাকাতে সাহস পেল না।
—এটা আপনাব। কিছু বিসকুট।

অজু বলল, বিসকুট তুলে নাও। নষ্ট হবে। চান না করে অফ কিছু মুখে দিতে পারব না।

- —খালি পেটে। মঞ্জ চশমার ভেতর দিয়ে দেখল অজুকে।
- —খালি পেটে কোথায়। তুমি কি ভাবছ বাড়ি একে বের হয়ে কিছু খাইনি !
  - —থাবে না কেন ? মঞ্জু চশমা থুলে সোজাস্থুজি দেখল। অজু বলল, গুড়ের চা আমাকে দিলে কোন ক্ষতি হত না।
- —তোমার অস্ত্রবিধা হত। অনেক কণ্টে নারাণগঞ্জ থেকে আনিয়েছি। পাওয়া যায় না। বাইরের লোক এলে দিই।
  - —আমাকে বাইরের লোক ভাবছ /
- —তা ছাড়া কি। তুমি ভারতবর্ষের মান্ত্র। তোমার জাত এখন আলাদা।

অজু কোন কথা বলতে পারল না। সে চুপচাপ চা খেতে খেতে

কেবল মগুকে দেখল। মগুও ওকে চা খেতে খেতে চুরি করে চশমার ভেতর দিয়ে দেখছে। কেউ কোন আর কথা বলতে পারছে না।

স্নানের ঘরে মাত্র কেয়া হ্যারিকেনটা পৌছে দিয়েছে আর তথুনিই জব্বার ছুটে এসে খবর দিয়েছে, আলো জ্বলেছে।

মঞ্ এ-ঘর ও-ঘর করে সুইচ টিপে দিচ্ছে। বারান্দার আলো জেলে দিয়েছে। ডাকঘরের সামনে আলো জালে গেল। অজু যথন সান সেরে পাটভাঙ্গা ধৃতি, পাঞ্জাবি পরে এসে বারান্দায় ফ্যানের নিচে দাঁড়াল তথন মনে হল, একটা ভীষণ রূপকথার দেশ। ডিসপেন-সারির ওপরে সব পিটকিলা গাছেব ডাল। ডালে ছোট ছোট গোল গোল সব ফল। ডাকঘরের আলোতে সব ফল সাদা হয়ে গেছে। মঞ্জুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে পৃথিবীতে কি যে সুখ এই বেঁচে থাকা।

বাগানের গাছগুলো একেবারে স্বপ্নের মতো, জানলা দিয়ে সাদা আলো এসে গাছে গাছে পড়ছে। ও-পাশে বড় পুকুর। পুকুরের পাড়ে, পাড়ে রস্থন গোটার গাছ, মনে হয় লম্বা গাছগুলো কখনও কখনও অন্ধকারে হেঁটে যায়। অজু এখানে দাড়িয়ে সেই স্ব গাছগুলোকে এখন হেঁটে যেতে দেখছে।

কেয়া বারান্দায় কটা নীল রঙের চেয়ার টেনে আনল। কারণ সে যেন জানে অজুবাবু এখানে এ-ভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকলে মঞ্জুদি রাগ করবে। কেয়া চেয়ার পেতে দিয়ে বলল, বস্তুন।

- —ও ঠিক আছে।
- কেয়া বলল, একটু বাইরে ঘুরে ফিরে দেখবেন ?
- —এই রাতে।
- —ভয় কি।
- —সাপখোপের ভয় নেই! আগে তো আমাদের এখানে থুব সাপের উপত্তব ছিল।
  - —এত আলোতে সাপ আসতে পারে! অজু বলল, তা হয়তো পারে না। মঞ্জু কোথায় ?

#### —মঞ্জুদি রাতের থাবার রাম্লা করছে।

অস্থ্যারান্দা থেকে নেমে ডাকঘরের পাশ দিয়ে ইটিতে থাকল।
একটা টর্চ হলে হয়ত ভাল হত। কিন্তু কেয়া হয়তো শুনে আবার
হেসে উঠবে। সে খুব সন্তর্পণে ইটিছে। কেয়া পাশে পাশে
থাকছে। এটা ওটা বলে দিছে। মঞ্জু এখন রান্নাঘরে। মঞ্জুকে
দেখে ওর যতটা অবাক হবার কথা ছিল, সে যেন ততটা হয়নি।
মঞ্জু তার যৌবন এখনও ভীষণভাবে ধরে রেখেছে। চোখ দেখলে
বোঝা যায় সে বড় একটা নড়েব সামনে সোচা দাভিয়েছিল।
ভেসে পড়েনি। তার সরল ঋজু লম্বা শরার সব অমান্থ্যিকতাকে
যেন হেলার জয় কবতে পারে। মঞ্জুকে দেখলে কেন জানি ভীযণ
সমীহ করতে ইছে হয়। মঞ্জু আর আগের মঞ্জু নেই।

'মজু বলল, মঞ্জু তোমার কে হয় কেয়। ?

- দিদি হয়।
- --কেমন দিদি ?
- —কেমন দিদি আবার। নিজের দিদি।
- —কিন্তু তোমাকে তো দেখিনি। সেনদাদা কি আবার বিয়ে করেছিলেন ?

কেয়া আর অজু যাচ্ছে এখন ভেতর বাড়ির পাঁচিলেব ৩-পাশে। সে যেতে যেতে হা হা করে হেসে উঠেছিল। মঞু মান্থ্যের সাড় পেয়ে বলেছিল—কে যায় ?

কেয়া বলেছে, আমরা। অজুবাবুকে নিযে ঘুরছি।

মঙ্ব আর সাড়া শব্দ নেই। যেন মঞ্ব জানা, কেয়া জজুকে
নিয়ে কতন্ব যেতে পারে। এ-বাড়ির চারপাশে নানা জায়গায়
আলোর ডুম জালানো। এমন একটা জন্ধকার গ্রামে এই আলো
না হলে যেন সেনদাদার মতো মান্থ্যেব পক্ষে শেষদিকে বাঁচা দায়
হত। সব্র মিঞা ব্বেস্জেই এমন একটা এলাহিকাও এখানে
করে দিয়ে গেছে।

কেয়া বলল, আপনি যেন কি বললেন ?

- —সেনদাদা কি আবার বিয়ে করেছি**লে**ন ?
- ---না।
- —তবে গ
- —তবে কি বলব আপনাকে! আমি এখানেই আছি। বড় হয়েছি। আববা ছিল সেনবাবুব কাছের মানুষ। আববাকে সেনবাৰু অধুধের নামটামও বলে গেছে অনেক। তারপর আরও কি বলতে গিয়ে কেন যে সে থেমে গেল!
  - হুমি তবে এখানেই থাক।
  - —এখানেই আছি।
  - —কোন অস্থবিধা হয় না ?
  - —কেন, কি অসুবিধাব কথা বলছেন।
  - —এই তোমাদের আচার অন্তর্গানের ব্যাপারে ?
- —না। অস্থবিধাতো একটা জায়গায়। ওটা না থাকলে তো বলেই কেয়া কেমন অস্ত কথায় চলে এল, এবং সেই পুকুরের পাড়ে পাড়ে যে রস্থন গোটার গাছ আছে, যে গাছগুলো খাড়া, যারা রাতে ঠেটে বেড়ায় বলে অজুর শৈশবের ধারণা, তাব ভেতর ঢুকে বলল, মঞ্জুদি এথানে এলেই কেবল আপনার কথা বলত। দাদাবাবৃঞ্ ভাই। বলত, অজুটা যে কোথায় আছে, কত বড় হয়েছে!
  - —দাণাবাবু মানে ?
  - —দাদাবাবু মানে দাদাবাবু।

অজু কিছুক্ষণ অার কথা বলল না। গাছের নিচে ঘুরে বেড়াজে তাব আব ভাল লাগছিল না। পাশে খাল। খালেব ওপারে পেরী ঘোষের বাড়ি। অন্ধকারে বাড়ির গাছপালা পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

অজু বলল, পেরী ঘোষের ছেলেরা আছে ?

- —: কউ নেই। পেরী ঘোষের ছোট ভাই হাবুল ঘোষ চাব পাঁচ বছর আগে চলে গেল। এখন বাড়িটা ছাড়াবাড়ি।
  - —ও-পাশে একটা তেঁতুলের বন ছিল। সেটা আছে ?
  - —ওটা আছে।

- —তারপর আমবাগান।
- —আমবাগানে কিছু রিফুজি আছে।
- —করিম মিঞার দরগাতে আমরা মধু চুরি করতে যেতাম।
  কেয়া বলল, চলুন বারান্দায় গিয়ে বসি।
- —তোমার ভয় করছে।

কেয়া হাসল। ভারি মিষ্টি হাসি। সে সেই ভুরে শাড়িটাই পরে আছে। পায়ে সেই নীল রঙের স্থ্রাপ দেওয়া কাঠের খড়ম এবং বড় পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে কেয়া। আর ওর গোড়ালি অজু দেখতে পাচ্ছে। খুব মস্ত্রণ গোড়ালি—লাল আভা। কেয়াকে মাঝে মাঝে খুব বিষণ্ণ লাগে। কথা বলতে বলতে কেয়া মাঝে মাঝে অঞ্চমনস্ক হয়ে যায়।

অজু ফেরার সময় বলল, দাদাবাবু এখানেই থাকতেন ?

- —তবে কোথায় থাকবে ? ওইতো ছিল সব। সেনবাবু মারা যাবার আগে কবিরাজীবিভাটা ওকে দিয়ে গেছিলেন।
- —তাহলে দাদাবাব এখানে সেনবাব্র মতো ঘোড়ায় চড়ে অনেক দুরে চলে যেত।
- —না গেলে চলবে কি কবে বলুন। এমন বিশ্বাস তো আমাদের আরু কারো ওপরে নেই।

কেয়ার চুল উঁচু করে তেমনি থোপা বাঁধা। সে গাছের ছায়ায় জাবা বাঁকে বাঁকে আশ্চর্যভাবে চুকে যাচ্ছে,বের হয়ে আসছে। অজুর অভ্যাস নেই বলে বেশ দেরি হচ্ছে বের হয়ে আসতে। ঝাফরি কাটা আলো ওদের ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। মজু অতিথির জন্ম নানাভাবে খাবার তৈরি করছে। মগ ডাল রান্না করছে মল্লু, সে তাও টের পাচ্ছে। মল্লু বেগুন ভাজছে। সব গন্ধ চারপাশে সঁ সঁ করতে থাকলে অজু বলল, কেয়া তুমি স্কুলে পড়েছ?

কেয়া বলল, অজুদা আপনার কি ধারণা ?

আমাদের সময় এখানে তোমাদের স্কুলে যাওয়া বারণ ছিল :

- সব পার্ল্টে গেছে।
- —তোমার নাম এমন স্থন্দর হবে জানতাম না। আমি তোমাকে জব্বার কাকার মেয়ে বলে কেন যে এখনও ভাবতে পারছি না।

কেয়া লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে গেল। বেশ ব্যালেন্স রেখে সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু অজুর সাহস হল না। কেয়া তারপর অজুর দিকে তাকাল। আলোর মুখোমুখি অজু, কেয়ার পেছনে আলো। একজনের মুখ আলোর দিকে, অগুজনের মুখ অদ্ধকারের দিকে। কেয়া বলল, আমার মুখটা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ?

- -- 11
- -কেন নয় ?
- —ঠিক আলো পড়ছে না বলে।
- —আলো পড়লে বিশ্বাস করতে কণ্ট হয় না আমি কেয়া ?
- —আমি ঠিক ব্ঝতে পারছি না কেয়া। তুমি আমাকে কি বলবে ব্ঝতে পারছি না।
- —আমি জব্বার মিঞার মেয়়ে ভাবতে আপনার কেন ক**ষ্ট হয়** বলুন।

অজু থুব লজ্জায় পড়ে গেল। কেন যে বিশ্বাস করে সে মনের কথাটা খুলে বলতে গেল। অজু ভাড়াতাড়ি সংশোধন করার জক্ত বলল, এমনি ঠাট্টা করছিলাম।

কেয়া বলল, অজুদা ভয় পেয়ে গেলেন।

- —ভয় পাব কেন ?
- ভয় না পেলে আবার আর একটা মিথ্যা কথা বলতে যাচ্ছেন কেন ?

অজু ব্ঝতে পারল সে কেয়াকে যতটা সহজ সাধারণ গোবেচেরা ভেবেছিল—কেয়া আদৌ তা নয়। নানাভাবে কেয়া বুঝে ফেলেছে অজু মনের কথা ফের গোপন করতে যাচ্ছে। জ্ববার কাকার মেয়ের এটা বিশ্বাস না হবারই কথা। প্রথমত তার নাম, তার চোখ মুখ আচরণ, এতদিন যে একটা বিভেদ গড়ে রাখা হয়েছিল, চোখে স্কর্মা টেনে দিলে যা হয়ে থাকে, অথবা কাজল—একটা আলগা ভাব, অথবা অবহেলা, সেটা অজু এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সেবলল, তুমি মনে কিছু করনা কেয়া।

কেয়া চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বস্থন। আপনি খেমে গেছেন।

অজু বলল, আমি ঘেমে গেছি! সে কপালে হাত দিল।
ক্য়ো জোরে ফ্যান চালিয়ে দেবার সময় বলল, মঞ্দি কিল্ল
আমাকে একদিনও বলেনি আপনি আসবেন।

- —আমি নিজেও জানি না, আমি আসব।
- —তবে এলেন যে।
- —চিঠিটা আমাকে কেয়া কেন যে এত বেশি করে শৈশবের কণ. মনে করিয়ে দিল!

তথন মঞ্জু আসছে হাতে প্লেট নিয়ে।—মাছ ভাজা থাও। আব গল্প কর। মঞ্ছটো প্লেটে বড় বড় ইলিশ মাছ ভাজা রেখে দিল। তারপর ডাকল, হাবলি, জল দে এখানে। সে কেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তুইতো একটু জল নিয়ে আসতে পারিস।

মঞ্ চলে গেলে অজু বলল, তোমাদের দেখে মনেই হয় না, ন'দশ মাস আগে তোমরা কি ভীষণ একটা হঃসময়ের ভেতর ছিলে।

কেয়ার হাসিখুশী মুখ সহসা অন্ধকার হয়ে গেল। সে মাথা নিচু করে বসে থাকল। ধীরে ধীরে বলল, যা হয়েছে, আমরা থুব তাড়া-তাড়ি তা ভূলে যেতে চাইছি অজুদা। তারপর সে কি ভাবল, ভেবে অজুর মুখ, সামাত্য চোখ তুলে দেখল।—অজুদা আপনি কখনও নদশমাস আগে কি ঘটেছে এসব মঞ্জুদির কাছে জানতে চাইবেননা। কখ্যনও বলবেন না, মঞ্জু তুমি তখন কিভাবে বেঁচে ছিলে। বললে মঞ্জুদি আবার চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

এখন চারপাশে কি কঠিন নির্জনতা! কোথাও কোন শব্দ নেই। ডিসপেনসারি ঘরের জানালা খোলা। জব্বার কাকা একটা কাগজে ছোট ছোট পিল তৈরি করছেন। ছ আঙ্গুলে গোল গোল করে ওষুধেব বড়ি সাজিয়ে যাচ্ছেন। অর্জুন গাছের নিচে তেমনি ঘোড়াটা। আর একটু রাত হলে ঘোড়াটাকে এনে বোধ হয় জববার কাকা আস্তাবলে বেঁধে রাখবেন। তারপর বাগান, গাছগাছালি পার হয়ে বর্ষার জল, কিছু কীটপতক্ষের আওয়াজ। অজু ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আছে। সামনে বেতের নীল রঙের চেয়ার। পাশে কেয়া কেমন অপরিচিত। যেন কোন স্টেশনে বসে রয়েছে। ট্রেন এলেই যে যার জায়গায় উঠে গিয়ে বসবে।

অজুর আর সাহস হল না কিছু জানতে। দাদাবাবুর কি নাম, সে কোথায়, মঞ্জুর ছেলেপুলেরা ? বাড়িতে কোন শিশুরই সাড়া শব্দ নেই। মঞ্জুর এখন যৌবন, সব মিলে সে ভয়ে ভয়ে কেবল বলল, এদিকে খানসৈত্যরা এসেছিল।

- –কাল দেখাব।
- —কি দেখাবে ? অজু ভীষণ অবাক হল কেয়ার কথায়।
- ওদের এখানে একটা কোম্পানি মজুদ ছিল।
- —কোন দিকটায় ?
- ---গোপের বাগ উঠে যেতে যে বড় আমবাগানটা ছিল তার ভেতরে।
  - --তবে তো বেশি দূর না।
  - —-কে বলেছে দূর।
  - --তুমি এখানেই ছিলে!
  - —কোথায় যাব।
  - —অনেকেই তো পালিয়ে ইজ্জত বাঁচিয়েছে।
  - —সবাই তা পারেনি অজুদা।

অজুর বলতে ইচ্ছে হল, তোমরা, তোমরা পেরেছ। কিন্তু সে বলতে গিয়ে কি এক অদীম কুঠায় চুপ করে গেল। সে বোকার মতো কেযার দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু।

এ-ভাবে বেশ সময় কেটে গেল। ওরা কেউ কথা বলছে না।

হজনে চুপচাপ মুখোমুখি বসে আছে। শৈশবে সে এ-গ্রামটায় এমন সময়ে কান পাতলে শুনতে পেত চারপাশের সব বাড়ি থেকে ছেলেদের পড়ার শব্দ। খোকাদা খুব জোরে জোরে পড়ত। স্বরাজেরও গলা ছেড়ে পড়ার অভ্যাস ছিল। দক্ষিণের বাড়িতে খোকাদার ভাই-বোনেরা মিলে একসঙ্গে পড়ত বলে একটা হাটের মতো অবস্থা ছিল। এ-সময়টাতে ধনকাকা ঠাকুর ঘরে থাকতেন। তার অনবরত ঘন্টা নাড়ার শব্দ, অনেক দূর থেকে শোনা যেত। ওরাও তখন পড়ত ছলে ছলে। বারান্দায় তক্তপোষে বসে চাব পাঁচ ভাই বোন খুব টেচামেচি করে পড়তে ভালবাসত।

মঞ্জু রান্নার ফাঁকে ফাঁকেই চলে আসছে। সে মাঝে মাঝে নানারকম ঠাটা তামাসা করতেও ভালবাসছে। এই যেমন একবার বলে গেল, কেয়াকে তোমার কেমন লাগে।

- —থুব ভাল।
- ওর একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দাও তো।
  - –বললেই দিতে পারি।

কেয়া তখন ধাঁাৎ করে উঠে গেল। মঞ্ বলল, দেখলে কেমন রাগ মেয়ের।

অজুবলল, কেয়াকে দেখে বোঝাই যায় না জব্বাব কাকার মেয়ে।
মঞ্বলল, না বোঝার কি আছে। ও শুনেছি বয়সকালে বেশ
স্থপুরুষ ছিল। কেয়া তার মেয়ে।

- —আচ্ছা ওর নামতো মেকেকরিসা হওযা উচিত ছিল।
- তর এমন একটা নাম আছে। আমবা ওকে কেরা বলে ডাকি।
  আজু খুব দার্শনিকের গলায় বলল, কেন যে আমরা সব ভিন্নদেশের
  মানুষ হয়ে গেলাম। কেয়াকে দেখে আমার তো এখানেই থেবে
  যেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

মঞ্জ বলল, কাকীমাকে লিখে দেব এসব কথা।

---তা লিখে দিও। চিঠিটা আমার ছোকরা চাকরের হাডে পড়বে। মে চিঠিটা পড়তে পড়তে একচোট হেসে নেবে। মঞ্জু বলল, তোমার কিছুই আমার এখনও জানা হল না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। কত কথা যে তোমাকে বলব বলে বসে আছি।
কয়া এসে বলল, মঞ্জি ডালে একটু জল দিতে হবে।

—যাচ্ছি।

অজু বলল, তুমি দিয়ে দিতে পারছ না। মঞ্জু বলল, ও দিলে তুমি খাবে।

- —খাব না কেন! তুমি দিলে খেতে পারি, ও দিলে খেতে পারব না কেন।
  - —কিন্তু আমি যে এখনও সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারিনি।
  - —বলছ কি। এত সব ঘটে যাবার পরও।

মঞ্ কেমন অশুমনস্ক হয়ে গেল। সে বলল, কেয়া আ্দি আসছিরে।

মঞ্জু চলে গেলে কেয়া বলল, এটা আপনি কি করলেন অজুদা !

- —কি করলাম!
- —কি করলেন বুঝতে পারছেন না।
- ---না।
- -- মঞ্জুদির মুখটা দেখলেন না ?
- —দেখলাম তো।
- —কেমন উদাসীন হয়ে গেল না চোখ মুখ।
- --- ঠাা তা কেমন হয়েছে।
- —কেন যে বলতে যান!

অজুর মনে হল সত্যি দে বলে ফেলে ভাল করেনি। এত সব ঘটে যাবার পর, কি এত সব ঘটেছে, বিশেষ করে মঞুর জীবনে, সেতো কিছুই জানে না। এখনও চারপাশে নানা রকম রহস্ত শুধু, যেমন জব্বার কাকার জোর-জার করে টাকা রেখে দেওয়া, যেমন চারপাশে আর কোন লোকালয় নেই। এত বড় গ্রামে ভারি নির্জন এই বাড়িটা চেঁচামেচি করলে কেউ শুনতে পায় না, কেবল পাশের খাল দিয়ে কখনও মাছুষেরা নৌকা বেয়ে চলে যায়। আর কি, আছে

এখন এ-গ্রামে বসবাস করার মতো! অথচ মঞ্ এখানেই থেকে গেল। ওদেরতো ঢাকা শহরে একটা বাড়ি ছিল। ওর জ্যাঠামশাই অমূল্য সেন সেখানে থাকত। লক্ষ্মীবাজারে ওদের বড় একটা কবিরাজীর দোকান ছিল। মঞ্ তো ওদের সঙ্গে সীমানা পার হয়ে চলে থেতে পারত।

এমন সব ভাবতে ভাবতে ওর কেমন রাগ বেড়ে গেল। মঞ্ ছেলেবেলাতেই ছিল ভীষণ একগুঁয়ে। সে জানত না, ওর ভেতৃরে কি যে আশ্চর্য আকর্ষণ আছে! গ্রামদেশে এমন রূপবতী মেয়ের বড় হওয়া ভীষণ ভয়ের। তবু সেনদাদা যেহেতু ছিলেন এ-অঞ্চলের গণ্যমান্ত মানুষ সেজন্ত বোধ হয় কেউ মেয়েটার বড়ো হওয়া নিয়ে ঘোড়ায় চড়া নিয়ে ছোট কথা বলতে সাহস পেত না। এবং এ-মেয়ে ঘোড়ায় চড়া না শিখলে যেন মঞ্জু সেন হত না।

—আমাকে কেমন লাগছে রে অজু। মঞ্ ঘোড়ায় চড়ে বলত। —ঝানসির রাণী লক্ষীবাই।

তথন অজুরা ভোট ছিল আর ছিল কল্পনায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর জোওয়ান। মঞ্জুকে রাণী লক্ষ্মীবাই ভাবতে ওদের ভীষণ ভাল লাগত। কল্পনায়, অজু, অবনী রসো সবাই ছিল এক একজন বীর জ্বওযান! মঞ্জু আদেশ করলেই যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত। মঞ্জুকে পিঠে নিয়ে ঘোড়াটা কদম দিলে ওয়া পিছু পিছু মঞ্কে ধরার জন্ম ছুটত। কিন্তু ঘোড়াটা ছিল ভীষণ বজ্জাত। সে বুকতে পারত বৃকি জ্বজুরা কেন তার পেছনে পেছনে আসছে।

মঞ্চ প্রথম কদম দিত। মঞ্চুর ববকাটা চুল উড়ত বাতাদে। ফ্রক উড়ত বাতাদে। ওর হাত থাকত সামনে। সে লাগামে কি যে স্থানরভাবে হাত রেখে দিত। আর জিনে পা রেখে পেটে খোঁচা মারলে ঘোড়াটা মাঠের ওপর দিয়ে ক্রত ছুটত। ওটা কি ঘোড়াটার বদজাতি ছিল, না মঞ্চুর ওরা সে-বয়সে বুঝতে পারত না। শুধু দেখতে পেত, প্ব পাড়ার মাঠ পার হয়ে দরগার বড় শিম্ল গাছটা পার হয়ে ঘোড়াটা উত্তরে বায়দীর দিকে যাচ্ছে। ওরা তথন কে কোথায় ছিটকে পড়ে থাকল মঞ্ছ যদি একবার ছাড় ফিরিয়ে দেখত।

এমন হলেই মঞ্র দঙ্গে ওদের ভীষণ গোলমাল বেঁধে যেত। বিশেষ করে অবনীর। সে বলত, দাড়া আমি দেখাচ্ছি মজা।

অবনী এমন বললেই, অজুর ভীষণ ভয় করত। অবনী একটা কিছু করে ফেলতে পারে। কিন্তু সে একটা কিছু করে ফেললেই সঙ্গে অজুর নাম থাকবে। সেনদাদা যদি কাকাকে সব বলে দেয় তবে, কি যে হবে না! তখন ছিল অজুর যত অমুনয় অবনীকে। ঠিক আছে, আমি বলব মজুকে, মঞ্জু তুই আর একবার কথা বল অবনীর সঙ্গে। অবনী ভীষণ রাগ করেছে।

অবনী বলত, দেব একখানা ঝেড়ে। ঘোড়ায় চড়া বের করে দেব।

অজু জানে এটা অবনী পারে। অনায়াসে পারে। একটা কিছু করে দিয়ে সে বেশ ক'দিন উধাও হয়েও থাকতে পারে। ওর বাবা ওর সম্পর্কে যেন জেনে ফেলেছিল ওটার কিছু হবে না। কাজেই কোথাও চলে গেলে আবার যথাসময়ে ফিরে আসবে ওর বাবা তা জানত। অজুরা অবনী ফিরে এলে বলত কোথায় ছিলিরে ?

- —মামাবাড়ি গেছিলাম।
- —তুই একা চিনে যেতে পারিস ?
- —পারব না কেন, এই তো সনকান্দা পার হয়ে হরিহরদি, তার-পর ছটো গ্রাম, তারপর নদী, তারপর একটা বড় মসজিদ বিশ্বাসদের, ওটা পার হলেই বড় একটা মাঠ। মাঠে পড়লেই যা আমার ভয়। চোখ বুজে তখন ছুটতে থাকি। আমি একবার নিশির পাল্লায় সেখানে পড়ে গেছিলাম। তারপর নিশি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর, স্থতরাং অবনী অজুদের কাছে নানাকারণে হিরো ছিল। সে একটা আস্ত নিশিকে বোকা বানিয়ে ওর গলা থেকে মালা তাবিজ চুরি করে চলে এসেছিল পর্যন্ত!
  - —নিশিতো ভূতের সামিল, অজুরা এমন বলত।

—ভূতেরা বুঝি গলায় মালা তাবিজ্ঞ পরে না। কি যে আহাম্মক না তোরা।

এরপর অজুদের আর কোন কথা বলার থাকত না। তা ভূততো সব করতে পারে। সামাম্য মালা তাবিজ পরতে পারে না সেটা কি করে হবে!

এভাবে অবনী ছিল কড়া মেজাজের। এক রোখা। রোখ চেপে গেলে সে ঘোড়াটার পেছনে খোঁচা মেরে দিত। তারপর ছুটে পালাত। কিন্তু ঘোড়াটা ছিল বেশ। ছোট ঘোড়া বলেই যেন কথা শোনে। মঞ্জুর বাবা শহরে গেলে ঘোড়াটা ছাড়া থাকত। ওব ছুপায়ে থাকত দড়ি বাঁধা। সে বেশি দূর যেতে পারত না। মঞ্জু অলিমদিকে বলত দড়ি খুলে দিতে। তারপর বলত, জিন পরিয়ে দিতে। মঞ্জু ঘোড়ায় চড়লে ওরা ঠিক টের পেয়ে যেত —সেনেদের বাড়ির মেয়েটা এখন মাঠের ভেতর ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে। অজুরা কখনও কখনও তখন নানাবর্ণের পাতার ভেতর অথবা ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থেকে মঞ্জুকে দেখত। গাছপাতার ভেতর থেকে ঘোড়ার ওপরে মঞ্জুকে দেখত তখন বড় ভাল লাগত।

কেয়া বলল, কি ভাবছেন গু

- —পুরোনো কথা।
- ---পুরোনো কথা না বলে বলুন শৈশবের কথা।
- তোমার শৈশব মনে পড়ে না কেয়া ?
- —কার না মনে পড়ে !
- —ভারি ইনটারেসটিঙ না!
  - —ঠিক জানি না।
- —আমার কিন্তু ভীষণ ভাল লাগে ভাবতে। যেমন ধর এই যে আজকের মঞ্জু, ওকে আমি কিছুতৈই বিশ্বাস কৃবতে পারছি না। আমার বার বার শৈশবের মঞ্জুর কথা মনে আসছে। ও যথন ঘোড়ায় চড়ে যেও কি যে বিউটিফুল লাগত তথন!

কেয়া বলল, উঠোন থাবার রেডি। মঞ্দিকে বলতে হবে, কি যে বিউটিফুল লাগত তথন।

ওরা ছজনেই এবার হেসে উঠল। এবার মনে হল এরা এ অল্প-সময়েই বড় কাছাকাছি এসে গেছে। কেয়ার কাছে অজুবাবু যেন কতকালের চেনা। চটপটে কেয়া অনেকদিন পর অজুবাবুর সামনে হাসতে পারছে।

মঞ্জু বলল, এটা আমার ঘর।

অজু বলল, এ-ঘরে আগে অনজু পিসি থাকত।

' — তার আগে থাকত মা। মা মরে যাবার পর এ-ঘবে কেট থাকত না। অনজুদি শহর থেকে এলে থাকত।

অজু বুলল, কেয়া কোন ঘরটায় থাকে !

- —পাশের ঘরটাতে।
- –তোমার ঘব পার হয়ে যেতে হয়!
- ও-ঘরে আর একজন থাকে।

অজু বুঝতে পারছে না সে কে ?

মঞ্জু বলল, এস দেখবে।

অজু মঞ্জর পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকে গেল। কেয়া নেই। কিন্তু সে অবাক, আট দশ বছরের একটি ছেলে চুপচাপ শুয়ে আছে। চোখ ছটো ভীষণ তাজা, কিন্তু বড় রুগ্ন।

মঞ্ বলল, আমার একমাত্র ছেলে নীলু।

অজু ওর পাশে বসে ছেলেটার কপালে হাত রাখল। মঞ্জুকে ওলটে পেয়েছে, যেন ছোট মঞ্জু। ওর কি অসুখ ইচ্ছে ছিল বলবে, কিন্তু ঠিক নীলুর সামনে এ-কথা বলা হয়ত ঠিক হবে না।

মঞ্জ নীলুর মাথায় হাত রেখে বলল, তোমার অজু দাদা। আমি ওকে বলেছি, অজু কাকাকে চিঠি দিয়েছি, দেখবে সে ঠিক আসবে।

অজু এই ছেলেটির দিকে বেশি সময় তাকিয়ে থাকতে পারল না। চুল বেশ বড় হয়ে গেছে। মাথাটা একরাশ চুলে ঢাকা। অজুর বলতে ইচ্ছে হল, তোমার মামুষ্টির কি খবর! কিন্তু কপাল এ্বং সিঁথি দেখে সে সাহস পাচ্ছে না। ছেলেটির চোখে আশ্চর্য মায়া। বেন বেশি সময় তাকিয়ে থাকলেই সে সেই আশ্চর্য মায়ায় আটকা পড়ে যাবে।

মঞ্জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আমার এখন এই একমাত্র সম্বল অজুকাকা।

মঞ্জ এ-ভাবে অজুকাকা ডাকলে অজু ভয় পায়। যখন খুব স্বাভাবিক থাকে তখন মঞ্জু অজুকে অজু বলেই ডাকে। অজুকাকা বললেই যেন মনে হয় মঞ্জু অজুর কাছে ভীষণ প্রত্যাশা নিয়ে ৰাস আছে। ঠিক ছেলেবেলার মতো। অজুকে একদিন সে বলেছিল, তুমি আমার অজুকাকা। তুমি অবনীকে বলে দাও না, ওকে আমি ভালবাসি না।

অজুর কি ভয় সে কথাটা বলতে! আমি কি করে বলি! আমি বললে, সে ভাববে আমার কোন স্বার্থ আছে মঞ্ছ। তুমিই বলে দিও। আমি বরং অবনীকে ডেকে নিয়ে আসব। আমরা বরং রস্থন গোটায় গাছেব নীচে দাড়িয়ে থাকব। তুমি চুপি চুপি এসে অবনীকে বলে যেও।

মঞ্ সব সময় সোজাস্থজি কথা বলতে ভালবাসত। ভাল বাসা-বাসির সঠিক মানে অজুর তখন জানা ছিল না। অবনীকে বলে দিও, আমি ওকে ভালবাসি না মানে, ওকে আমার পছন্দ নয়। ও খুব একগুঁয়ে। মানুষেব সন্মান রাখতে সে জানে না। মঞ্জু এমন বলতে চাইত।

ঘরে সামান্ত আলো। খুব কম পাওয়ারের আলো জালানো। বাধ হয় খুব বেশি আলো ছেলেটা সহ্য করতে পারে না। অজু একটা চেয়ারে বসে আছে এখন। সে এমন এক রুগ্ন বালকের সঙ্গে কি যে কথা বলবে। বিশেষ করে মান্তবের বিপদ দেখলে সে ঘাবড়ে যায়। মঞ্জু নানারকম সমস্তায় পড়ে তাকে আসতে লিখেছে, এটা একটা আনন্দের বেড়ানো যে নয়—সারা বিকেল এখানে থেকে এবং কেয়ার সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পেরেছে।

তা ছাড়া অজু পত্র-পত্রিকায় যা পড়েছে, তাতে করে মঞ্ব কিছু একটা হবার কথা স্বাভাবিক। না হওয়াই অস্বাভাবিক। সে সেজস্থ খুব জোর দিয়ে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাবছে না। সে বরং নীলুকেই যেন প্রশ্ন করতে পারে, নীলু তুমি কেমন আছ ?

—আমি ভাল আছি।

মঞ্জু পাশে দাঁড়িয়ে মান হাসল।

অজু টের পেয়েছে, মঞ্র মুখের হাসিট্কু ভীষণ হতাশার। 'আমি ভাল আছি' মঞ্কে খুব কষ্ট দিচ্ছে ভেতরে ভেতরে। নীলু যে আর ভাল হবে না ওটা মঞ্জুর হাসিট্কু দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া অজু বুঝতে পারল না মঞ্জু একে একে সব দেখাচ্ছে কেন। এক সঙ্গে সে কিছু বলছে না। দেখাচ্ছে না।

সে যেন বলতে চাইল, মঞ্জু তুমি আমাকে আর কি কি দেখাবে বলে ভেবে বেখেছ।

মঞ্জু বলল, এই নীলু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওর জন্ম কিছু একটা আমি করে ফেলতে পারছি না।

ঠিক নীলুর সামনে এমন কৃথা অজুর ভাল লাগছিল না। এমন কথা বলার পরই বোধ হয় মঞ্জু কাঁদে। কারণ অজু দেখতে পাচ্ছে নীলু মুখ ঘুরিয়ে মাকে দেখার চেষ্টা করছে, মা এ-সব বলে আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কিনা সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

অজু বলল, নীলু তোমার খাওয়া হয়েছে ?

নীলু মাথা নেড়ে বলল, হাঁ।।

- —তুমি কি খেতে ভালবাস ?
- —আমার বেতের ডগা সেদ্ধ খেতে ভাল লাগে।

অজু একটু বিস্মিত হল 1 বেতের ডগা সেদ্ধ খেতে ভীষণ ভাল। স্থান্ধ আতপ চাল, একটু ঘি, একটু কাঁচা লংকার ভ্রাণ আর বেতের ডগা সেদ্ধ, ঠাকুমা যখন উপুদের দিনে খেতেন তখন অজুরা চার পাঁচ ভাই গোল হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত—ঠাকুমা কখন

ভাকবে। কখন বড় দলা, একটু নরম বেতের ডগা সেদ্ধ হাতে হাতে দেবে। নীলুর এ-সব ভাল লাগে। খুব সহজ এ-সব এখানে পাওয়া। এমন একটা জিনিস সে খেতে চাইবে যা অজুকে ভীষণ আয়াসে সংগ্রহ করতে হবে। সে বলল, আর কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না ?

নীলু পাশ ফিরে শোল। খুব ধীরে যেন কত কণ্ট হচ্ছে, এমন কণ্ট দেখে ওকে সাহায্য করতে গেলে মঞ্জু বাধা দিল।—ওকেই পাশ ফিরতে দাও।

অজু আর সাহায় কিরল না। নীলু কোনরকমে পাশ ফিরে বলল, আমার ভীষণ মিষ্টি খেতে ভাল লাগে। মা দেয় না। তুমি আমাকে এনে দেবে ?

অজু বলল, দেব। তুমি ভাল হলেই এনে দেব।

- —আমি আর ভাল হব না অজুদাদা।
- —কেন হবে না। কলকাতায় এসব অস্থ অস্থই না। সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছে। দেখবে সেখানে গেলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে। বলেই অজু নিজের কাছে ভীষণ অপরাধী ভেবে ফেলল। আসলে সে এ-ভাবে কথা বলছে কেন। মঞ্তো তাকে এ-ভাবে কোন কথা বলেনি। সে বলল, তোমার কিছুই হয়নি নীলু। কাল ছাখো আমি তুমি বারান্দায় বসে গল্প করব।

মাজু বলালা, এস।

অজু উঠে দাড়াল।—আমি যাচ্ছি নীলু। অনেক রাত হয়েছে।

- —আর একটু বোস না।
- —কাল সকালে আবার তোমার ঘরে আসব।
- —মা তুমি একটু বোস।
- —তোমার অজুদাদার শোবার ব্যবস্থা করে আসছি।
- —আমি জানি তুমি আর আসবে না!
- -কেন আসব না ?
- ---তুমি মা আমার ঘরে আসতে চাও না।
- कि य उूटे विनन नौनू!

—আমি ঠিক বলছি অজু দাদা। মা এ-ঘরে ঢুকতেই ভয় পায়। কেয়া মাসিকে আমার ঘরে রেখে দিয়েছে।

অজু ঘর পার হতে হতে এসব শুনছিল। মঞ্জু, নীলুর মৃত্যুর আশায় বসে আছে। সে এখন শুধু দিন গুনছে বোঝা গেল। যাতে মায়া কমে যায়—নিষ্ঠুরতার সামিল যদিও, মঞ্জু সহসা কোনো বেশি প্রয়োজন না থাকলে ঘরে চুকতে চায় না। সপ্তাহে একদিন শহর থেকে বড় গাড়ি করে ডাক্তার আসে। সেদিন সে অনেকক্ষণ ডাক্তার চলে গেলেও বসে থাকে। অক্যদিন কেয়া কি বুঝতে পারে, বুঝতে পারলেই যাতে ও-ঘরে মঞ্জুদিকে বেশি যেতে না হয় সে জন্ম সে কাজ, নীলুর সব সেবা-শুশ্রুষার ভার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। ভয়, এই অস্থুথের সক্ষে মঞ্জুদিও না একটা বড় অস্থুথে পড়ে যায়।

মঞ্জু যেতে যেতে বলল, নীলু যতদিন আছে, আমাকে দাঁত কামড়ে এখানে পড়ে থাকতে হবে।

অজু সোজা হেঁটে যাচ্ছে ওর ঘরের দিকে। মঞ্ পেছনে আসছে, মঞ্ আরও কথা বলবে। সে ওর কথায় বাধা দিল না। সে ঘরে ঢুকে একটা সিগারেট ধরাল'। মঞ্জু বড় খাটে মোটা ভোষক ফেলে দিচ্ছে। তার ওপর সাদা ধবধবে চাদর। সব কাজ সে নিজ হাভেই করছে। কেয়া এ-সময় ওকে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু এত রাতে সে কেয়ার সাড়াশন্দ একেবারে পাচ্ছে না।

অজু বলল, কেয়া কোথায় ?

মঞ্জু যেন শুনতে পায়নি। সে মশারি ফেলে দেবার আগে বলল, তুমি শুয়ে পড়। মশারি গুঁজে দিচ্ছি।

—ওটুকু আমি করে নিতে পারব মঞ্ । তুমি বরং নীলুর কাছে যাও।

মঞ্তু বলল, এখানে জল থাকল। পাশের জানালা খোলা রেখনা। আজকাল কিছু চোরের উৎপাত হয়েছে।

অজু বলল, আমার বেশ ভয় লাগছে মঞ্।

— গাঁয়ে থেকে তো অভ্যাস নেই আর। প্রথম প্রথম করবে। তারপর সয়ে যাবে।

অজু ব্ঝতে পারল না মঞ্ এর দারা কি বোঝাতে চাইছে। অজু কি এখানে অনির্দিষ্ট কালের জন্ম এসেছে! মঞ্জুর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, অজু ইচ্ছে করলেই এখানে যতদিন খুশি থেকে যেতে পারে। অজুর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। সে স্বাধীন মান্ত্রহ। এমন কি ইচ্ছে করলে অজু এখানেই থেকে যেতে পারে। মঞ্জুর কথা শুনে ওর সামান্ত মনে মনে হাসি পেল। এবং এজন্মই বুঝি মঞ্ কোন কিছুতেই তাড়াহুড়ো করছে না। খুব ধীরে-সুস্থে সব বলা যাবে। অজু তবু বলল, মঞ্ সেনদাদা কবে মারা গেলেন ?

- —প্রায় বছর তিনেক হবে।
- —তুমি কি তখন থেকে এখানেই আছ ?
- —কোথায় যাব তবে।
- —বিয়ে হলে মেয়েরা তো বাপের বাডি থাকে না।
- —বিয়ের পরে থাকতে পারে।
- —তা পারে।
- —তবে ?

মঞ্ এই তবেটুকু বলেই আর দাঁড়াল না। মঞ্র স্থলর কোকড়ানো চুলে আশ্চর্য সব ভাজ। ওর সামাত্য পরিশ্রমেই কপালে ঘাম
দেখা দেয়। যাবার সময় মঞ্জু চোথ তুলে তাকালে অজু বুঝতে
পেরেছিল, এ-ঘরে একা এলেই মঞ্জু ঘেমে যায়। মঞ্জু তাড়াতাড়ি
হাতের কাজ সেরে ফেলতে চায়। মঞ্জু চলে গেলে অজু স্থাটকেসটা
খুলে কি যেন বের করবে ভেবে বসে থাকল। সে কি বের করবে
ঠিক মনে করতে পারছে না।

অজু এ-ভাবে বেশ খানিকটা সময় পার করে দিল। সে স্থাটকেসের এটা-ওটা ঘাঁটছে। আর কি যেন ভাবছে। মঞ্জু যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেছে। বারান্দার দিকে হুটো জানালা খোলা। অর্জুন গাছটার নিচে নৌকার শব্দ। ডিস্পেন- সারিতে জব্বার কাকা কারো সঙ্গে কথা বলছেন। আর যেন সাড়াশব্দ নেই। শুধু চারপাশে কিছু আলো এবং মাঝে মাঝে সেই এক
কীট-পতঙ্গের আওয়াজ ভেসে আসছে। সে কেন স্থাটকেসটা
খুলেছে মনে করতে পারছে না।

এভাবে এমন হয়ে যায়। আসলে অজু অন্ত কিছু ভাবছে। সে স্থাটকেসের ভেতর আসলে কিছু খুঁজছে না। খুঁজলেও এখন তা আর খুব তেমন দরকাবী মনে হচ্ছে না। সে বসে আছে। মঞ্জু চলে যাওয়ায় এ-ঘরটায় সে কেমন একা। সে অনেক কথা জানতে চাইবে এমনই হয়তো ধারণা মঞ্জুর। মঞ্জু একসঙ্গে বোধ হয় সব প্রশ্নের জবাব দিতে ভয় পাচছে। সে বোধহয় ভাবছে, একসঙ্গে তার ক্ষমতা নেই সব কথার জবাব সে অজুকে দিতে পাবে। মঞ্জু হয়তো সেজক্ত তাড়াতাড়ি কাজটুকু সেরে চলে গেছে। অথবা কি মঞ্জু অনেক সময় চায়! একা, একসঙ্গে বসে অনেকক্ষণ সে তাব সঙ্গে কথা বলতে চায়।

অজু এবার ব্রুতে পারল, সে মপ্ত্র চিঠিটা থুঁজছে। কোথায় রেথেছে চিঠিটা। সে আর একবার চিঠিটা পড়ে দেখতে চায়। তাড়াতাড়ির মাথায় সে চিঠিটা কবার পড়েছে—কিন্তু, চিঠির ভাষাব ভেতর কি যেন কি একটা রহস্থ আছে, সে বার বার পড়েও তা ধবতে পারেনি। এখানে এসে সে মপ্ত্রুকে দেখেছে, কেয়াকে, জব্বার কাকাকে দেখেছে। গ্রামের আগের ছবি একেবাবে পাল্টে না গেলেও আনেকটা পাল্টে গেছে। শুধু ঝোপ জঙ্গল, বন বাদাড় গ্রামটাব চারপাশে। সে আসলে স্থাটকেস খুলে চিঠিটাই খুঁজছে। মপ্ত্রুর চিঠি। চিঠিতে কি মপ্তু কোথাও অজুকে অজুকাকা সম্বোধন করেছে!

আসলে সবই অজুপড়েছে। অজুকাকা এমন শব্দ কোথাও লেখা নেই—তবু মনের ভেতর কখনও কখনও ভীষণ সংশয় দেখা দিলে নিজের চোখকে বার বার অবিশ্বাস কবতে ইচ্ছে হয়। সে চিঠিটা বের করে পড়ল। না, মঞ্জুকোথাও অজুকাকা লেখেনি। কেবল লিখেছে অজু তোমাকে আমার এ-সময়ে ভীষণ দরকার। তুমি এস। আরও সব লিখেছে, আজ বিশ একুশ বছর পর তোমার ঠিকানা পেয়ে হাতের কাছে বাঁচার মতো একটা প্রেরণা পেয়েছি। তুমি এস। তোমাকে আমার খুব দরকার।

মজু এবার চিঠিটা ভাজ করে রেখে দিল। সে রাতেব পোশাক পালেট নিল। বাথরুমের কাজ সেরে হাতমুথ মুছে জানালার কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল। সামনে বারান্দা পার হলে ঘাসের লন। সে বৃঝতে পাবছে শুলে এখন তার ঘুম আসবে না। সে বরং বসে বসে শৈশবের যা কিছু ছিল প্রিয়, সব কিছু যেমন পুকুরের পাড়ে পাড়ে হাঁটা, মাছের শব্দ শোনা, সব এখন পেলে যেন সে আবার আগের মতো ছুটতে পারে। কেবল মঞ্জু আর আগেব মঞ্জু নেই। সে কেমন যুবতী হয়ে গেছে। ওর ছেলেটার অম্বথ। মঞ্জু ভেবে ফেলেছে ছেলেটা কিছুতেই বাঁচবে না। ওর চোথে মুখে সব সময় গভীর এক বিষঞ্জা। মান্থুমের শৈশবের দিন কেন যে এ-ভাবে পাণ্টে যায়। মঞ্জুর জন্ম ওর কেন যে ভীষণ কট হচ্ছে। সে উঠে দাড়াল। অনেকক্ষণ জানালায় চুপচাপ দাড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আসলে মান্নবের শৈশব সবচেয়ে প্রিয় তার কাছে। এবং এইসব গাছপালা মাঠ এবং রোদ্ধ্রে ঘুরে বেড়ানো, দত্তদের আমবাগানে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষার পড়া করা, সব একসঙ্গে মনোরম এক শ্বতি। এবং শ্বতির ভেতর ফিবে এলে সবকিছুই রূপকথার মতো মনে হয় অজুর। সে মঞ্জ্কে, কেয়াকে, জব্বার কাকাকে এমন একটা অবস্থায় আবিস্থার করবে ভাবতেই পারেনি। কেমন ওরা একটা রূপকথার দেশেব মান্ন্রহ হয়ে গেছে। বিশেষ করে এই নির্জনতা গ্রামের, কোথাও আর মান্নবের আবাস নেই, কেবল একটা লালরঙের ইটের রাড়ি, আর ডিসপেনসারি ঘর, নীল রঙের ডাক্ষর, ঘাসের লন আব পেছনে অনেকদ্র পর্যন্ত দীঘির মতো বড় পুকুর, পুকুরের চার ধাবে সারি সারি রস্থন গোটার গাছ। মাঝে মাঝে সধ ইলেকট্রিক আলো জালা, যেন এবা সব স্বপ্লের মতো জেগে আছে এখানে। সেখানে সে তার শৈশবকে কিছুতেই খুঁজে পায় না। কি প্রাণাস্ত ছিল, মঞ্র সেই খবর পোঁছে দেওয়া অবনীকে।—অবনী তোকে মঞ্পছন্দ করে না। তুই আর মঞ্র সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবি না।

অবনী বলেছিল, তুই ওকে বলেছিলি, আমি ওর সঙ্গে কথা না বললে ধুব হুঃখ পাই।

- --বলছিলাম।
- -कि वलन ?
- —বলল, তুঃখ পেলে তার আমি কি করব।

অবনী হৃঃখ পেলে অজুর ভীষণ খারাপ লাগত। সে, রসো, অবনী তারপর মাঠে মাঠে ঘূরে বেড়াতো। লটকন ফল চুরি করে আনত অবনী। ওরা ভাগ করে খেত। আর নানারকম ফন্দি-ফিকির খুঁজতো কি করে মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলা যায়।

অজু আবার অবনীকে বলত, বললাম অবনী ছঃখ পেলে আমাদের খুব থারাপ লাগে। তোর লাগে না ?

- —কি বলল ? অবনী বড বড় চোখে তাকিয়ে থাকত।
- वनन, ना नारंग ना १

অজুরা ভাবত, মঞ্ শহরের মেয়ে বলেই বোধ হয় ওরা যতটা সহজে হঃখ পায়, মঞ্ ততটা সহজে হঃখ পায় না। ওরা তো মঞ্জুর মতো স্থলর মেয়ে কোথাও দেখেনি। মঞ্ কবে আসবে, কারণ তাদের মনে আছে মঞ্জু ছুটিতে গায়ে না এলে কেমন একটা খাঁ খাঁ ভাব সারাটা গায়ে। বিকেল হলেই অজুরা ডিসপেনসারির দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকত। সেনদাদা বলত কিরে তোরা ভাস্কর লবণ নিতে এসেছিদ। বোস দিছি। সেনদাদা ভাস্কর লবণ দিয়ে বলত, প্জোয় তো মঞ্জু আসবে না ভাইরা—ওর স্কুল খুললেই পরীক্ষা। পবীক্ষার পরে আসবে।

অজুর মনে আছে গোটা পূজোর মাসটা ওদের ভেতর কেমন একটা ছঃথ জেগে থাকত—যা তারা কাউকে বলতে পারত না। মঞ্জু এসে বলল, অজু ঘুমিয়েছে। তুই এবার ওকে ডেকে খাইয়ে দে। অনেক রাত হয়েছে।

কেয়া সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। এদিকটা সব সময় অন্ধকার থাকে। এখানে কোন আলো নেই। কেয়া জানে সব। কারণ চোখ বৃজে সে এ-বাড়ির সব জায়গায় চলে যেতে পারে। কোথায় কতটা অন্ধকার থাকবে সে জানে। বাড়িটার একটু দূরে এক কোঠা ঘর। ঘরটা বোধহয় সেনবাবুর বাবা করে গেছিলেন। বোধহয় ও-ধরটায় যারা পশ্চিমা বেহারা ছিল তাদের রান্নাবান্না হত। এক সময় তারা থাকত ঘরটায়। ঘরটার ব্যবহার কবে থেকে যে বন্ধ হয়ে গেছিল সে যেন মজুও বলতে পারবে না। চারপাশে সেই লম্বা চন্দন গোটার গাছ। প্রায় চারপাশে গভীর জঙ্গলের মতো। এখন এখানে একটা সরু পথ আবিদ্ধার করা যায়। মনে হয় সকাল বিকেল কেউ থুব সন্তর্পণে হেঁটে যায়। কেউ যেন টের পায় না কে বা কারা পথটায় হাটে।

কেয়া কিছু লতাপাতা ডিঙ্গিয়ে লাফ দিয়ে সিঁড়িটার ওপব দরজায় টোকা মারল। খুব আস্তে। যেন পৃথিবীর কেউ টের না পায়।

দরজা খুলে গেলে বলল, যান খেয়ে আসুন।

মানুষটার চোথ মুথ যেন শাস্ত। সে নেমে যাবার সময় বলল. তোমাদের খাওয়া হয়েছে ?

- —না। আপনি খেলে আমবা খাব।
- —কে যেন এসেছে দেখলাম।
- —অজুদা এসেছেন।
- —সেই, যাকে আসতে লেখা হয়েছিল ?
- । /हरू

মানুষটার মুখ ভীষণ গম্ভীর হযে গেল। সে ধীরে ধীর নেমে গেল। সে সেই সরুপথে ঝোপ্জঙ্গল ফাঁক কবে চলে যাচে। কিছুটা এলেই আলো পাওয়া যায়। সে আলোতে এসে স্বস্তি পায়। অন্ধকার রাস্তাটুকু পার হতে তার ভীষণ ভয় লাগে। ভয়ে সে টর্চ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে না। আসলে এখন তার কিছুই ব্যবহার করবার মতো সামর্থ্য নেই। সে এখন একা অন্ধকারে নানাভাবে বাঁচাব জন্ম দিন গুনছে। সে ভীষণ উদ্বিগ্ন। তার চোখ মুখ দেখলে মানুষের মায়া হবার কথা।

কেয়ার এখন অনেক কাজ। বিছানা তুলে ঝেড়ে আবার পেতে দেওয়া। পুরোনো নোনা ধরা ইটেব ছোট্ট এক কামরা ঘর। দেওয়ালের খসা চূণ বালি সব সময় ঝুর ঝুর করে ঝরছে। সকালে এ-ঘরে বসে থাকলে বিকেলে চেনা যাবে না। কেমন বিবর্ণ এক ছবি হয়ে যায় মায়ুষ। এ-ঘরটাকে কেয়া সারাদিন খেটে বাসযোগা কবে তোলার যে কতদিন থেকে চেষ্টা করছে। মায়ুষটার যাতে কোন অস্থবিধা না হয়. সে নানাভাবে তা চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কেয়া প্রথমে ঘরটা ভালভাবে পবিষ্কার করে ফেলল। জানালাগুলো সব খুলে দিল। ঘরটার একটা দিকের জানালা খোলা রাখা
হয়। বর্ষাকাল বলে তেমন ভয় নেই। কাবেণ চারপাশে এখন এই
সব গাছপালা বনজঙ্গল নিয়ে বাড়িঘর দ্বীপের মতো। একটা
জানালা খোলা রাখতেই মঞ্জুদি ভ্র পায়। এখন যেহেতু সে এ-ঘরে
নেই, সব জানালা খুলে দেয়া যায়। একটু মুক্ত বাতাস খেলে বেড়াক
এমন ভাব কেয়ার চোখে মুখে। সে হ্যারিকেনের আলোটা আর
একটু উসকে দিল। ওর বালিশ ঠিক করে দিল। এখন সে ফিরে
এলে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। কিন্তু সকালে কেউ যদি সহসা
সেই জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যায় তবে দেখতে পাবে একটা মরচে ধরা
তালা ঝুলছে। এই পুরোনো কোঠাবাড়িটার সঙ্গে মরচে পড়া
ভালাটাও যেন দীর্ঘকালের। দেখলে মনে হবে, সেই কবে এই ঘরে
ভালা পড়েছে আর খেলা হয়নি।

কেয়া মনে মনে বেশ হাসল। খুব মজা লাগে যথন, কেয়া খুব সকালে এসে ভাবে কমাগুার মুর্শিদ এবার আপনার ঘরে তালা পড়বে। বাইরের কাজ কিছু বাকি থাকলে সেরে ফেলুন। বনজঙ্গল ফুঁড়ে আসমানের আলো এসে নামছে। আপনি তখন বের হতে ভয় পাবেন।

তখন কমাণ্ডারের গলা পাওয়া যায়। সে বেশ ধীরে ধীরে মীর্জা গালিবের কোন শায়ের আবৃত্তি করছে। আবৃত্তি করে আবার বাংলায় কেয়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

—ও সব পরে বোঝাবেন। ওঠোন। তাড়াতাড়ি। আব্বা আর একটু বাদেই ডাকঘরের তালা খুলে দেবে।

সে কেমন আলস্থা নিয়ে উঠত। দেখলে মনে হত সে কেমন ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে আসছে। তবু মাঝে মাঝে সাহস পাবার জন্ম যেন সোলিবের কোন শায়ের আবৃত্তি করে থাকে। আর কিছু না। সে কেমন অধীর আগ্রহে মাঝে মাঝে মঞ্র ঘরে ঢুকে যায়—মঞ্ কিছু হল!

—এখনও কিছু করতে পারিনি সাহেব।

মুর্শিদ মাথা নিচু করে আবার সেই বনজঙ্গলের পথে ঢুকে ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকত। কেমন একটা ভয়, আতঙ্ক। মঞ্জু তাকে নানাভাবে সাহস দিচ্ছে। মঞ্জুর দিকে তাকালে সে বাঁচতে সাহস পায়।

কেয়া তাকে নিয়ে বেশ মজা করে থাকে। ভালো মানুষ, বিনীত।

অথচ সেই দিনগুলোতে সাহেবের সেই কঠিন গলা, এবং নানাভাবে

তাদের পৌছে দেওয়ার কথা ভাবলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে এখনও।
এবং ভেতরে ভেতরে এক ঘণা অথবা প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠলে
কেয়া কেমন অধীর হয়ে যায়। কিন্তু মঞ্জুদির দিকে তাকালে সে

সাহস পায় না। সমস্ত ঘণা নিমেষে কেমন উবে ষায়। মঞ্জুদির

চোখে কোন বেদনার ছাপ লেগে নেই। মঞ্জুদি কত সহজে যে

মালুষকে ক্ষমা করার কথা ভেবে থাকে।

কেয়া তাড়াতাড়ি সব হাতের কাজ সেরে ফেলল। মশারি টানানোর সময় ওর মনে হল একটা জোনাকি পোকা ঘরে ঢুকে গেছে। সে তাড়াতাড়ি সেটা বের করতে গিয়ে দেখল—ভাঙ্গা ইটের খাঁজে সে বেশ আশ্রয় নিয়ে বসে গেছে। এত উচুতে নাগাল পাবার কথা না। জোনাকি পোকা জ্বললে সাহেব ভয়ে ঘুমোতে নাও পারে। স্তরাং যে-ভাবেই হোক ওটাকে বের করার দরকার আছে। না বের করলে সকালে মঞ্জুদির কাছে নালিশ, একটা জোনাকি পোকার জন্ম রাতে ঘুম হয়নি মঞ্ছ। তখন মঞ্জুদির সামনে দাঁড়াবার সাহস কেয়ার নেই। মঞ্জুদি ভীষণ বকবে।

কেয়ার আরও হাসি পায় ভেবে—এমন যোয়ান মায়ুষ, আর ভীষণ স্থপুরুষ মায়ুষ, কলকাভার রাজাবাজারে যার শৈশব কেটেছে, দেশভাগের পর যার বাবা করাচির বন্দরে জাহাজীর কাজ নিয়ে চলে গেল এবং যে একদা মেহেদি রাঙাতো, তারপর বড় হতে হতে স্থবাদার মেজর তারপর আরও কি যেন এবং এখন এখানে শিশুর মতো সরল, মঞ্জুদির কথার ওপর যার কথা বলার সাহস নেই—'কখনও কখনও সরল বালকের মতো অভিমান—এসব সাহেবকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে মায়ুষ নানাভাবে ভাল থাকার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু কখনও কখনও এক রক্তের নদী বয়ে যায়। মায়ুষের ছায়া নড়ে ওঠে। এবং বনজঙ্গলের ভেতর সাপের মতো তার শরীরে শয়্তানেরা বাসা বেঁধে ফেলে।

সবই মঞ্দির কথা। মঞ্দি এখন হয়তো ওকে খেতে দিচ্ছে। খুব যত্নের সঙ্গে মঞ্দি ওকে খাওয়ায়। সে পেঁয়াজ রম্মন খেতে ভালবাসে বলে, মাছে অথবা রুটির তরকারিতে মঞ্দি পেঁয়াজ রম্মনটা বেশি দেয়। রাজাবাজারে যার শৈশব কাটে, যে এক ভাঙাঘরে মানুষ, যার নশিব দেশভাগের পর পাল্টে যায়, সে এখন এখানে মঞ্জুদির কাছে প্রায় সরল বালকের যতো।

- ---তোমার পেট ভরল সাহেব ?
- —ভীষণ।

তারপরই ফিয় ফিস গলায় বলল, কেউ এসেছে ?

- ---এসেছে।
- —সে বিশ্বাসী মানুষ তো!

- —মনে তো হয়।
- —আমাকে আবার ধরিয়ে দেবেনাতো ?
- —না। সে তেমন মামুষ নয়। তোমাকে দেখলে তারও মায়া পড়ে যাবে।

সাহেব এমন কথায় ভীষণ লজ্জা পেল। তার চোখ ছটো সহসা জলে ভবে গেল।

— তুমি তোমার ছেলে বউর কাছে ফিরে যেতে পারবে আশা করছি।

সাহেব মাথা নিচ্ করে রেখেছে। সে মঞ্কে আর একটা কথাও বলছে না। চারপাশে সংশয়, সন্দেহ। খুট করে আওয়াজ উঠলেই ওর বুকটা কেঁপে ওঠে! আর ওই মেয়ে মঞ্জু এবং কেয়া ওর হয়ে কভভাবে কি যে করছে! সে কৃতজ্ঞতায় এখন আর চোখ তুলে মঞ্জুর দিকে তাকাতে পারছে না।

—নাও ওঠো। আমরা এবার খেতে বসব।

সাহেব উঠে পড়ল। বাইরে এল। এখানে আবার আলো জ্বলে ওঠায় ও খুব শংকিত। এতদিন সে যেন বেশ ছিল। চারপাশে অন্ধকার, বেত ঝোপ, কুচলতা এবং আশশ্যাওড়ার জঙ্গল। সে যে-দিকটা খোলা রাখে—সেখানে অজস্র গাছ, এবং বন এত গভীর যে কেউ উঠে আসতে পারবে না। বন পার হলে দত্তদের হাজা মজা পুকুর। পুকুরে বেনা ঘাস। এসব পার হয়ে কেউ ওর পশ্চিমের জানালায় উঠে আসবে না। স্কুরাং দিনের বেলাতেও সে জানালা খুলে ঘুমিয়ে থাকতে পারে।

আসলে সে এখন আর ঘুমোতে পারে না। রাতেও সে খুব একটা নিশ্চিন্তে ঘূমোতে পারে না। কেবল মনে হয় হৈ হৈ করে আল্লা-হু-আকরর বলে ছুটে আসছে কারা—ওকে হত্যা করার বাসনা। সে ভেবে পায় না ঈশ্বর এমন ভয়াবহ ভাবে মানুষকে তাড়া করতে পারে!

সে ধীরে ধীরে নেমে যাবার সময় দেখল কেয়া হ্যারিকেন হাতে

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে দরজা বন্ধ না করলে কেয়া ফিরবে না। কেয়ার তারপর অনেক কাজ থাকে হাতে। কেয়া তার থালা গ্লাস মেজে রাখবে। সে এখানে কিছুটা হিন্দু মতে খাওয়া-দাওয়া করছে। ঠিক খানা খেতে পারছে না। একদিন সে মঞ্জ্ক আপশোষ করে বলেছিল, আসন পেতে খেতে ভাল লাগে না।

—তোমার জন্ম মাত্রর বিছিয়ে দেব।

সাহেব জানে এটা মঞ্জুর ওপর ভীষণ টরচার হবে। সব ধুয়ে মুছে নিতে বেলা পড়ে জাসবে। সে-জন্ম সে বলেছে, না থাক।

তবু একদিন মঞ্ ওর খুশিমতো একটা মান্তরে সাদা চাদর পেতে দিয়েছিল। তারপর চিনে মাটির বাসনে ভাত ডাল, বেশি বেশি পোস্ত সামনে সাজিয়ে দিয়ে বলেছিল, খাও সাহেব। খাও।

সাহেব ভীষণ সরমের ভেতর পড়ে গিয়েছিল। খেতে বসে থুব সংকোচের সঙ্গে বলেছিল, আসলে মঞ্জু তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার নানারকম বদভ্যাস গড়ে উঠেছে। এই যেমন নিজের বাড়িতে হম্বি তম্বি করার স্বভাব ছিল, এখানেও তেমনি মাঝে নাঝে করতে ইচ্ছে হয়।

মঞ্ বলেছিল, সাহেব তুমি সব সময় করতে পার, তোমাকে কে বারণ করেছে।

সাহেব ভীষণভাবে হাসতে গিয়েও পারেনি। মঞ্র স্বামীকে সে চোথের ওপর মরতে দেখেছে। সে দাড়িয়েছিল। একজন নিরীহ মান্ত্র্যকে কিভাবে অহেতুক হত্যা করা যায় তার দৃশ্য সে চোথের ওপর দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখেছে। তবু ভাগ্য বলতে হবে, মেজর তাকে গুলি কবতে নির্দেশ করেনি। সে তবে কি যে করত! সে তবে কিভাবে যে মঞ্জ্র স্বামীকে দাঁড় করিয়ে হত্যা কর্ত্ত! ভাবতে গেলেই তার নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কেমন কপ্ত হয়। সে মঞ্জ্র দিকে সোজা ভাকিয়ে কথা বলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। মঞ্ছ হয়তো জানে না, আসলে ওর গুলিতে অবনী মরেনি, সে ইচ্ছে করেই কাঁকা

আওয়াজ করেছে। কিন্তু ঠিক ঠিক গুলি করলে একটা কাঁকা আওয়াজে কিছু আসে যায় না।

সে ছটো পেয়ারা গাছের ছায়া পার হয়ে গেল। ছটো বড় রস্থন গোটার গাছ পার হয়ে গেল। কেয়া টের পেয়েছে সে আসছে। নানা রকম গাছ লতা পাতার ভিতর দিয়েও দেখা যায় সব। সব্র মিঞা অঞ্চলের এমন একজন ধয়স্তরির জক্ম ভারি স্বব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। রাতে এত আলো চারপাশে জলতে থাকলে রূপকথাব দেশের মতো মনে হয়। সাহেবের ছায়া তার ভেতর নড়ে-চড়ে বেড়ালে, কেয়া টের পায় ব্ঝি সাহেবের খাওয়া জোর হয়েছে। এটুকু পিঁথ হেটে আসতে পর্যন্ত কষ্ট। খুব আস্তে আস্তে সে হাঁটছে।

কাছে গেলে কেয়া বলল, কি সাহেব খুব খেয়েছ!

- —-খুব।
- —মঞ্জুদির হাতে রানা!
- —ভারি স্থন্দর।
- —মনে থাকবে গ
- --থাকবে।
- —ভাবিকে গিয়ে বলবে, মঞ্জুদির মতো এমন স্থুন্দব মেয়ে হয় না
- ---বলব।
- —সে বিশ্বাস কববে ?
- —কেন করবে না কেয়া ?
- —তোমাদের দেশের লোক বিশ্বাস করবে এসব কথা।

সাহেব বলল, হঠাৎ তুমি কেয়া এমন সব কথা বলছ ?

— তুমি ভো চলে যাবে। আর তো নাগাল পাব না। তাই মনের ঝাল বেশ করে ঝেড়ে নিচ্ছি।

সাহেব হাসল।—কেয়া তুমিও ভারি মিষ্টি মেয়ে। তোমার কথাও বলব।

স্থানার কথা বলতে হবে না। আমরা তো এখন তোমাদের হ্যমন। সাহেব বলল, মঞ্ছ তোমার জন্ম অপেক্ষা,করছে। যাও। কেয়া বৃঝল, সাহেব ওর সঙ্গে আর এখন কথা বলতে চায় না। সে নিচে নেমে বলল, দরজা বন্ধ কর।

সাহেব দরজা বন্ধ করে বলল, চোখের সামনে মান্থবের যে লাঞ্চনা দেখেছি কেয়া আল্লার ছনিয়ায় কখনও যেন এমন না ঘটে। সব তুমি কেয়া নতুন করে মনে করে দিও না। দিলে আমি রাতে ঘুমোতে পারব না। অনুর্থক আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার কি লাভ।

ুকেয়া বোধ হয় জবাব দেবে কিছু ভাবছিল, কিন্তু মঞ্জুদি ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, তোর এত দেরি কেনরে কেয়া! খাবি দাবি না!

অজু পশ্চিমের জানালাটা খোলা রেখেছিল। ঘরের সব জানালা বন্ধ করে সে ঘুমোতে পারে না। পাখার হাওয়া তেমন একটা দরকার নেই। রাত বাড়ার সঙ্গে কেমন একটা ঠাণ্ডা ভাব উঠে আসছে।

সে চুপচাপ বেশ কিছু সময় বিছানায় কাটিয়ে দিয়েছিল। ঘুরে ফিরে মাথাব ভেতর মঞ্জুর কথা, রসো অবনী, টুলু ফুলু এবং আরও যারা এই মাটিতে শৈশব ফেলে গেছে তাদের কথা। সে ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজনায ভুগছে। সে যত সহজে ভেবেছিল ঘুমোবে, ঠিক তত সহজে ঘুমোতে পারল না। বার বার মঞ্জুর মুখ উকি দিছে। মঞ্জুকে এখন ভীষণ মহিমময়ী দেখায়। ওর ভারি চশমার ভেতর ওকে যেন ঠিক চেনা যায় না। সে যতটা না গম্ভীর তার চেয়ে চোখের ভারি চশমা তাকে আরও বেশি গম্ভীর করে রাখে। আর অবাক অজুর কাছে, বার বাব জলের ভেতর সবুজ ঘাসেব মতো মঞ্জুব মুখ হারিয়ে যায়। মঞ্জুতখন, ছোট মঞ্জু, মঞ্জু মাঠের ভেতর ঘোড়া নিয়ে ছুটছে। এ ছবিটাই মঞ্জুর সব চেয়ে মনে রাখার মতো। আর একটা ছবি সে মনে করতে পারে, মঞ্জুর মায়ের মৃত্যুর দিনে ওর পায়ের কাছে বঙ্গে থাকা।

व्यक्ता मृत्त मां फिरग्रिक्त । जल्म पूर्व भतिक्त भक्षत्र भा । अत्र कि

যে তৃঃখ ছিল ! কেন যে জ্বলে ডুবে মরে গেল মঞ্জুর মা এখনও অজু রহস্যটা আবিকার করতে পারেনি ! মঞ্র সেই ছবিটাও সে মনে রেখেছে। মঞ্জুর চোখ দিয়ে জল পড়ছে না। সে সাদা পাথরের প্রতিমা যেন। চারপাশে সবাই ভিড় করেছে। এমন একটা অপমৃত্যুর খবর থানায় সেদিন কেউ পৌছে দিতেও সাহস পায়নি : সেনদাদা নিবিল্লে, খালপাড়ে মঞ্জুর মাকে দাহ করেছিলেন।

এবং কতদিন যে এই ব্যাপারটা গ্রামের ভেতর একটা ভূতুড়ে ব্যাপার হয়েছিল ! কতদিন যে সে এবং আরও যারা আছে গ্রামের অর্থাং শৈশবের ছোট ছোট মান্থযেরা এমন একটা ভূতুড়ে ব্যাপারে পড়ে গিয়ে রাতে-বিরাতে কিছুতেই ঘর থেকে বের হত না। অজুদের কন্ত ছিল মঞ্জুব জন্ম। মঞ্জুর মা মরে যাবার পর অজুদের মায়া কেমন মেয়েটার ওপর আরও বেড়ে গেল। ওরা মঞ্জুকে আর কিছুতেই কোন কারণে আঘাত করতে সাহস পেত না।

অথচ অবনীকে কিছুতেই বাগে আনা যেত না। সে ক'দিন বেশ চুপচাপ ছিল এ-ব্যাপারে, সেও একটা যেন সাংঘাতিক শোক-সন্তাপে পড়ে গেছে এমন ভাব—তারপর মঞ্জু শহরে চলে যেতেই সব ভুলে অবনী আবার আগের অবনী হয়ে গেছিল। সে বলেছিল, সেনদাদা মানুষ্টা আসলে ভাল নয়!

- -- তুই এটা কি বলিস অবনী।
- —আমি ঠিকই বলি। না হলে মঞ্জুর মায়ের মতো মানুষ আত্মহত্যা করে।

তখন অজু স্বাভাবিক ভাবেই আর কোন জবাব দিতে পারত না।
কোথায় যে গণ্ডগোলটা ছিল — সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।
নানাভাবে সব স্মৃতি এসে অজুর মাথাটা কেমন গুলিয়ে ফেলেছে—
আর তখনই মনে হল, জানালার ওপাশে কে যেন হ্যারিকেন হাতে
জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যাচেছ। সে লাফ দিয়ে উঠে বসল।

মশারির ভেতর থেকেই সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, একজন দ্বস্থা মতো মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। হাতে হ্যারিকেন। এত রাতে এমন বর্ষার বনজঙ্গলের ভেতরে কোনো পথ থাকতে পারে সে যেন কিছুতেই ভাবতে পারে না। বর্ষাকাল বলে চারপাশে সবুজের সমারোহ। আগাছা বনঝোপ চারপাশে ভীষণভাবে পথ ঘাট ঢেকে দিয়েছে। তার ভিতর মানুষটা হারিয়ে যেতেই ওর কেমন কৌতূহল হল। বাথক্রমের ও-পাশের দরজাটা খুলেসে দেখতে পেল, বনজঙ্গলের ভেতর সেই পুরানো বেহারাদের থাকবার কোঠাবাড়িটা। সেখানে মানুষটা উঠে গেল। কিন্তু দর্জায় কে দাঁড়িয়ে!

কেয়া! কিন্তু এত রাতে ওখানে। সে মান্ত্র্যটার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা পর্যন্ত বলছে। কেয়া ওখানটায় কি করছে। মঞ্জু এখন কি করছে। তারপরই মঞ্জুর গলা—কিরে এত দেরি করছিস কেন ? খাবি দাবি না!

তবে মঞ্জ জানে ব্যাপারটা! মানুষটাকে এখন মনে হচ্ছে মঞ্ই পাঠিয়েছে। সে কি কেয়ার কেউ হয়: ওর কেমন মঞ্জু সম্পর্কে আরও রহস্ত বেড়ে গেল। এবং এভাবে একটা জায়গায় চলে আসা, সে ঠিক ঠিক এসেছে কিনা, না এমন একটা গাঁয়ে সে হাজির হয়েছে, যেখানে কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। সবাই মরে গিয়ে ভূতটুত হয়ে গেছে। সে একটা ভূতোড়ে বাড়িতে হাজির। তারতো বিশ্বাসই হয় না মঞ্জু এমন একটা নির্জন গাঁয়ে একা পড়ে থাকতে পারে। তারপরই নীলুর মুখ এবং জব্বার কাকার সেই গোলমেলে ব্যাপারটা মনে হলে তার ভেতরে সাহস ফিরে আসে।

তব্ একটা ভীষণ সংশয় অজুর মনে। মঞ্কে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার হাতে যদিও ছুটি অনেকদিন তবু কালই মঞ্র চিঠির কথা সে খোলাখুলি জানতে চাইবে। এ-ভাবে এখানে সে বেশিদিন থাকতে পারবে না। সে কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে। মঞ্কে সে আগের মতো করে আর চিনতে পারছে না।

কেয়া হ্যারিকেনটা নিয়ে ফিরছে। ফেরার সময় সে শুনগুন করে একটা গান গাইছিল। মনে হল স্থরটা রবীশ্রসঙ্গীতের। ওয়ারডিং ঠিক কানে আসছে না। হ্যারিকেনের আলোটা সে এদিকে এসেই নিভিয়ে দিল। এবং আড়াল থেকে অজু দেখতে পেল এখন কেয়া আর মঞ্জু দাড়িয়ে দাড়িয়ে কি বলতে বলতে হাসছে। মঞ্জুর চেয়ে কেয়া জোরে হাসতে পারে। ওর হাসি কানে এলে অজু কের ঘরে ঢুকে গেল। ও বুঝতে পারল, কিছুতেই রাতে তার ঘুম আসবে না। কলকাতায় এখনও বাস ট্রাম চলছে। সে রাতে ঘুম থেকে উঠলেও যেন টের পায় গড়ের মাঠে লাস্ট ট্রাম টালিগঞ্জে যাচেছ। তবু তার কি ঘুম! ঘুমে সে চোখ মেলতে পারে না।

পার এখানে কোন শব্দ নেই, কেবল নির্জনতা, নীলুর অসুখ, জব্বার কাকা ভিসপেনসাবির দরজা-জানালা বন্ধ করছে, এবং মনে হচ্ছে মঞ্জুও সব জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়ছে। মঞ্র ঘর, ওর সাদা চাদর এবং মঞ্জুর শোওয়ার ভঙ্গী সে এখন জেগে জেগে অফুমান করতে পারছে। যত মনে হচ্ছে তত মাথায় আশ্চর্য একটা জালা। তার চোখে ঘুম আসছে না। নিরিবিলি এ্মন একটা জায়গায় সে কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না।

আর তখন, মনে হচ্ছে রাত বেশ অনেক, কেউ ওর দরজায় খুট খুট করে কড়া নাড়ছে। অজুর মনে হল এ-ভাবে কেন! কে আসছে! সে ঠিক অনুমান করতে পারছে না, কেয়া না মঞ্জু। সে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না।

তবু উঠতে হয়। ওপাশের দরজায় কেয়া অথবা মঞ্ বাদে কেউ এখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কেয়াকে আসতে হলে মঞ্র ঘর পার হয়ে আসতে হবে। সে এতটা দায়িত্ব কিছুতেই নেবে না। তাছাড়া মঞ্জ্ব অক্য সময় হল না! সে মঞ্জ্কে যতভাবেই ভেবে থাকুক, এভাবে তার কাছে মঞ্জু এলে এখন কেমন যেন মঞ্জু ছোট হয়ে যাবে। সে চায়না মঞ্জু এ-ভাবে ওর কাছে আসুক।

এ-ভাবে কতক্ষণ পার হয়ে গেছে সে জানে না। আসলে সে ভিতুরে ভিতরে দর্মজা থুলতে ভয় পাচ্ছে। ভয় একটা লম্বা হাত যদি মশারির ভিতর চুকে যায়! তারপর কন্ধালের কোন ছায়া। কেন যে এমন মনে হয়—মঞ্জু কেন যে চোখের ওপর একটা কন্ধালের মতো ছবি হয়ে যাচছে। দরজার খট খট শব্দটা এখন থেমে গেল। আর কোন শব্দ হচ্ছে না। এবং সেই খট খট শব্দটা থেমে গেলে ওর মনে হল, না ঠিক এ-ভাবে শুয়ে থাকা উচিত না। দেখা দরকার ও-পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে! কে হেঁটে বেড়াচ্ছে! তবু উঠতে গিয়ে ভয়। যদি মঞ্জু না হয়, যদি কেয়া না হয়। যদি মঞ্জুর মা দাঁড়িয়ে থাকে। এতদিন পর অজু ফিরে এসেছে জেনে যদি মঞ্জুর মার মায়া হয়—অজু তুই এসছিস? কত বড় হয়ে গেছিসরে! তোকে কতদিন দেখি না! যেমন সে তাদের বাড়িতে বন-জঙ্গলের ভিতর থেকে ঠাকুমার কথা শুনতে পেয়েছিল, তেমনি যদি মঞ্জুর মা দরজার ও-পাশে এখন দাঁডিয়ে তাকে ডাকে!

অজুর কপালে ঘাম দেখা দিল। বেশ ঘেমে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলল ক'বার। গলা ভীষণ শুকনো মনে হচ্ছে। পায়ে সে মোটেই শক্তি পাচ্ছে না। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। ও-পাশের জানালাটা খোলা। সে জানালার সামনে যেতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। বনজঙ্গলের ভেতরে কোনো একটা পাখীর ডাক অনবরত ভেসে এলে যা হয়, নির্জনতা আরও বেড়ে যায়—একটা কট্ কট্ শব্দ, যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকা কাঠ কাটছে অনবরত, আর কোন শব্দ নেই— না, আছে, অনেক দূরে শেয়ালেরা হেঁকে যাচ্ছে, কুকুরেরা ডাকছে— ওসবের ভেতর এত ঘামলে কি করে যে চলে! তবু সে দরজার কাছে এসে সহসা দরজাটা খুলে দিলে, মনে হল শুধু অন্ধকার চারপাশে। ওর ঘরের আলোটা পর্যন্ত ও-ঘরে আলো পৌছে দিতে পারছে না। মৃত সব হরিণের মুখ দেয়ালে দেখা যাচ্ছে। আর কিছু না। এ-ঘরটা ফাঁকা, অথবা বসবার ঘর। কিছু সোফা সেট আর দেয়ালে নানাবর্ণের ছবি। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, কারণ সে কিছু দেখতে পাচ্ছেনা। একেবারে কাঁকা। গেল কোথায় সে! দরজায় ঠক ঠক শব্দ করে সে পালাল কোথায়।

এতসব ভাববার ওর সময় ছিল না। সামনের দরজা দিয়ে

ঢুকে গেলেই মঞ্র ঘর। ঘরে আলো জলছে না। মঞ্ কি ঘুমোচ্ছে! নাকি অন্ধকার থেকে মঞ্ বলে উঠবে, এই যে অজু, আমি এখানে। তুমি এস।

মঞ্জুর শৈশবে ছিল এমন স্বভাব। সে লুকোচুরি খেলার সময় কিভাবে যে ছোট একটা ঝোপের ভেতর নিজেকে অদৃশ্য করে রাখত। কেউ যখন খুঁজে বের করতে পারত না, সবাই যখন, কাছারি বাড়ির মাঠে, অথবা ঘোষেদের জলপাই গাছের নিচে কিংবা চন্দন গোটার জঙ্গলে খুঁজে বেড়াতো মঞ্কে তখন সে ঝোপের ভেতর থেকে অজুর পায়ে চিমটি কাটত।—আমি এখানে। বলে সে হাত টেনে ঝোপের ভেতর বসিয়ে দিত অজুকে।

এ-ভাবে এখানেও মনে হচ্ছে অজু তেমনি মঞ্জুর কথা শুনতে পাবে। কিন্তু সে এ-ভাবে কতক্ষণ যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল। চার পাশের দেয়ালগুলো মাঝে মাঝে হিন্দি ছবির মতো ওর কাছে এগিয়ে আসছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। দেয়ালের ছবিগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে। মৃত হরিণের মুখেরা সজীব হয়ে পরস্পর ডেকে বেড়াচ্ছে। সে ভাবল, ভালোরে ভালো, এতো আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল। সে কেমন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালাবার জন্ম ছুটে নিজের ঘরে চুকতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে সে ধাকা খেল। সে পড়ে যেতে যেতে উঠে দাঁড়াল। এবং ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করবে ভাবতেই মনে হল ও-পাশের ঘরটায় কেউ দরজা খুলছে। আলো এসে পড়েছে অন্ধকার ঘরটায়। আলোর ভেতর মঞ্জু প্রায় একটা আবির্ভাবের মতো সাদা পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে। অজু সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

মঞ্জু কাছে এসে বলল. কিসের শব্দ হল বলতো ?

- ---চৌকাঠে ধাকা খেয়েছিলাম।
- --তুমি কি করছিলে! ঘুমাওনি!
- ঘুম আসছে না মঞ্ । সত্যি কথা বলতে কি আমার কেমন ভয় করছে।

- তুমিতো চিরদিন ভীতু স্বভাবের মানুষ। বলেই সে ভান্ধ করে লক্ষ্য করতে দেখল, অজু ভীষণ ঘামছে।
- কি হয়েছে বলতো ? মঞ্জু পাশে বসল। ওর ঘুম জড়ানো চোখ। চোখেব পাতা ভারি।— হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চৌকাঠে তুমি ধাকা কি করে খেলে!
- —ও-ঘর থেকে আসতে গিয়ে! তারপরে লজ্জায় সে কি বলতে গিয়ে বলতে পারল না।
  - ও ঘরে কি করতে গেছি**লে** !
  - মামার মনে হল কেউ দরজায় কড়া নাডছিল!
  - —কে তোমার দরজায় কড়া নাড়তে যাবে অজু!
  - -আমি সত্যি বলছি মঞ্জু কেউ নেড়েছে।

ভারপর মঞ্কি ভাবল। সে বলল, এখানে এস। এটা কি!

- বৃথতে পারছি না।
- —দেখছনা পাল্লাটা একটু লুজ আচে। একটু হাওয়া দিলেই নডে। অজু হা করে তাকিয়ে থাকল কিতৃফণ। তারপর বলল, গপে হয়তো!

মন্ত্র পোশাক দেখে মনে হয় না সে ঘুমিয়েছিল। বোধ হয়
বঞ্শোবার আগে পাটভাঙা শাড়ি পরতে ভালবাসে। কালোপাড়
শাড়ির সাদা জমিন। সাদা জমিনে কখনও কখনও কাজ করা
াকে। সে বেশ একপাশ হয়ে শোয়। আর নড়ে না। সেজক্য
ভর শাড়ির পাট ভাঙ্গে না। অজু মঞ্ব দিকে তাকিয়ে এমনই
ভাবছিল।

মঞ্বলল, শুয়ে পড়। বলে উঠতে যাবে, এমন সময় কেন যে ভেতাব কি হয়ে যায়, ওর উঠতে ইচ্ছে করে না। আজ ন' মাসের ওপব সে একা। এ ভাবে একা থাকতে থাকতে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। এবং অজুকে দেখলে ওর এই হাঁপিয়ে ওঠা কমে যেতে পারে—অজুকে কি অজুহাতে যে এথানে নিয়ে আসা যায়। অজু সেই শৈশবের অজু, যে ছিল ভীষণ লাজুক, যার চোখ ছিল টানা,

যে লম্বা ছিল, অথচ শরীর যার সবল ছিল না তেমন, সে এখন দেখতে কেমন হয়েছে এই ভেবে একটা চিঠি, অবশ্য আরও কাজ আছে অজুর জন্ম, সেটা এখন বলা যাচ্ছে না। ছদিন না গেলে বলতে পারবে না। একজন আর্মি থেকে ডেজার্টার মানুষ এ-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এবং সেই সব দিনে ওর কাজ ছিল মঞুকে মেজরের কাছে পৌছে দেওয়া। কেয়াকে আগেই পৌছে দেওয়া হয়েছিল। সব কাজ ঐ মানুষটার। সে মানুষটা এখন তার কাছে রয়েছে। তার আশ্রয়ে আছে।

মঞ্ বলল, দরজাটা বাইরে থেকে ভাল করে টেনে দিয়ে ষাচ্ছি। আর ঠক ঠক করে নভূবে না।

অজু বলল, ঠক ঠক করে কিছু নড়লে আমার ঘুম আদে
না। তারপরই যেন ওর বলার ইচ্ছে, মঞু আর একজন
নামুষ এ-বাড়িতে আছেন, সে কে? তার সম্পর্কে আমি কিছু
জানি না। তাকে দেখলাম তোমাদের সেই পুকুরেব ধারে আলগা
বাড়িটাতে ঢুকে যেতে। সেখানে তো কিছু বেহারা থাকত।
সেখানে মানুষটা কি কবে এখন! কেয়া সেখানে কি করছিল!

মঞ্বলল, তৃমি এমন ঘামছ কেন ? বলে সে উঠে পাথ। ফুল প্রিড চালিয়ে দিল।

## —ঠিক বুঝতে পারছি না।

মঞ্জু ও-পাশের চেয়ারে বসল। ছন্ত্রন মুখোমুখি। সামনে বাতিদান। এখন যেন নিরিবিলি ওরা অনেক কিছু বলতে পারে। অজু ব্রতে পারছে মঞ্জুর এখন ওঠার ইচ্ছে নেই। এতদিন পর দেখা। অথচ ওর শরীরের সেই মনোরম গন্ধটা এখনও ঠিক তেমনি আছে। মঞ্জুকে অজু ঠিক ভালভাবে দেখতে ভয় পাচ্ছে। সেকেমন অক্সদিকে কি দেখছে এমন মুখ করে বলল, অনজু পিসিরা কোথায় আছে গ

--জামাইবাবু নাগপুরে আছেন। অনজুদির একটাই ছেলে। ছেলেটা দেরাগুনে মিলিটারি কলেজে পড়ছে।

- —দেনদাদা কবে মারা গেছেন ?
- —বছর চারেক হবে।
- —তারপর তোমার মামুষ্টি ?
- —সে নেই।
- —কোন অস্থে ? কারণ অস্থে মারা যাক এমনই যেন চাইছিল অজু।
  - -ना।
  - —তবে।
- —তবে যা হয়ে থাকে। ওরা এল। ওকে ডাকল। মাঠে
  নিয়ে গেল। তারপর…। মঞ্চু চোখ নিচু করে দিল। ওর মুখ
  ভারি থম থম করছে। এত রাতে এ-সব কথা না তোলাই ভাল
  ছিল। তবু যেন এই সময়, ছজনে কিছু কথা বলা, কিছু না বলেতো
  চূপচাপ বদে থাকা যায় না, আসলে এতদিন পর যেন এমন একটা
  অবসরের জন্ম হজনেই অপেক্ষা করছিল—কত কথা ওদের জমা হয়ে
  আছে, অথচ বলতে পারছে না। মঞ্জুর বিয়ে হয়েছে, ছেলে হয়েছে,
  সজ্ব জাঁবনটা নানাভাবে বার্থতায় ভরা। আর সে জানে এ-জন্ম সে
  নিজেই দায়ী। জোরজার করে চেয়ে নেবার মতো মানুষ সে নয়।
  সবাই কেমন ওর কাছে অতিথির মতো এসে থেকে খেয়ে চলে গেল।

অজু বলল, তোমরা চলে গেলে না কেন ?

- --কোথায় যাব ?
- —কেন যেখানে সবাই গেছে।

মঞ্ছাসল। সেই এক নীল রঙের হাসি। কঠিন বিষাদে ভরা।—তুমি তো দেখলে অজু, আমার ছেলেটা এ-ভাবে জন্মের পর থেকে শুয়ে আছে। এ-ভাবে সে বিছানাতেই বড় হয়েছে। ওকে ফেলে আমরা কোথায় যাব বল!

—এখানে কেন যে তোমরা পড়ে থাকলে বুঝি না! গ্রামের তোকেউ নেই। তোমাদের কি আকর্ষণ ছিল থাকার!

মঞ্বলল, বাবাকে তো তৃমি জানতে। এত বড় একটা অঞ্লে

এমন প্রতাপ নিয়ে বেঁচেছিলেন, এমনভাবে মান্থ্যের সঙ্গে মাটিব সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন যে আর কোথাও গিয়ে নতুন ভাবে বাঁচতে সাহস পাননি।

- —কেন নীলুর বাবাকে নিয়ে তুমি চলে যেতে গারতে <u>?</u>
- ঐ বড় সম্পত্তি। আর সে মারুষটাকে তো তুমি জানতে। কতটা সে একগুঁরে ছিলো তাও তুমি জানতে— সে কি ভেবেছিল, কে জানে, সে বলত, না বেশ কবিরাজিটা যখন শিখে ফেলেছি, আর যখন রুগীপত্রও হচ্ছে তখন আর নতুন দায় নিয়ে কাজ নেই। বেশ আছি। দেশ ছেড়ে কোথাও পালাব না।
  - —সে কে মগু ? অজু কেমন স্মার্ট গলায় কথাটা বলে কেলল ·
  - —তোমাদের অবনী।
  - --আমাদের অবনী!

মঞ্ মার কোন কথা বলল না। মাথা নিচু করে বদে গাংল। এ-ভাবে কি যে হয়ে যায়। কেন যে মঞ্র এমন বলার পর কগাল ঘামে। মঞ্জুকে দেখে মনেই হয় না, সে এমন একটা লোক সামলে টঠতে পারে। অথবা অবনী তার যৌবনে কেমন : গতে ছিল, অজুর কথা বলত কিনা মঞ্জুকে, অজুকে যে একবার মর্মানিয়ে কি সব শিখিয়েছিল—এবং সে-সব কথা সেতো অবনীকে বনো 'দয়ে বিশ্বাস-এর পরিচয় দিয়েছিল—আর অবনী এমন জেনেও মঞ্কে বিয়ে করেছিল কি করে—না অবনী ব্যতে পেরেছিল, শৈশবে বালকবালিকাদের নানারকম কৌতৃহল থাকে, মঞ্ অজুকে নিয়ে সামান্ত কৌতৃহল মিটিয়েছিল—ওতে আর দোষের কি! অথবা যদি অবনী বলে দিয়ে থাকে, মঞ্ তুমি ভীষণ পাকা ছিলে ছোট বয়সে। তুমি যা জানতে ছোট বয়সে আমরা তা জানতাম না। তুমি অজুকে কি সব করেছ! অজু লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। তুমি অজুকে এসব করতে করতে কি সব ব্রিয়েছ, যে অজু একদম উঠতে পাবেনি।

এবং এসব মনে হলেই অজু কেমন সংকোচের ভেতর পড়ে যায়।

কি দরকার ছিল এসব বলার অবনীকে! অবনীকে না বললে ওর কি ক্ষতি হত। অবনী যদি বলে দিয়ে থাকে—মঞ্ অজুকে কি ভাবনে! মানুষের তো সব গোপন রাখার ইচ্ছে তার স্বভাবে। সে কেন যে বলতে গেল! আসলে, মঞ্ ওকে কত ভালবাসে, এবং মঞ্জুর কাছাকাছি থাকার মতো মানুষ যে সেই—সেদিন যেন এটা গর্ব করে বলার মতো একটা ব্যাপার ছিল অজুর। অজু বলল, মঞ্জু, অবনী ভোমাকে ছেলেবেলাতেই ভীষণ ভালবাসত।

সেই ছেলেবয়সে মঞ্জু কি জবাব দিত এমন কথায় অজু যেন এখনও তা বলে দিতে পারে। কিন্তু এবয়সে মঞ্জু কি দেবে সে জানে না। জানে না বলেই যেন সে জানতে চায়, অবনী ওর কতদূর কাছের মানুষ ছিল! অবনীকে সে শেষ পর্যন্ত সভিা ভাল-বাসতে পেরেছিল কিনা! না অবনী সেই জোরজার করে, কোনো একটা অঘটন ঘটিয়ে মঞ্জুকে নিজের করে নিয়েছিল!

তারপর অজুর মনে হয় সে সত্যি এখনও সেই শৈশবেই থাকতে চাইছে। সে সেই বয়স থেকে উঠে আসতে চাইছে না। অবনী নজুকে বিয়ে করেছে ভাবতেই কেন্ এত সব সংশয় এসে দেখা দিছে সে বৃনতে পারছে না। আসলে সেও একটা সেই মানুষ যার ভেতরে আছে কঠিন, অমান্তবের ছবি। সেটা উকি দিলেই সংশয়। এবং বিশ্বাস হয় না মঞ্জু অবনীকে কোনদিন সভ্যি ভালবাসতে পারবে। অজু এবার নিজের মনেই সেসে দিল, বলল, অবনীর কথা মনে হতেই শৈশবের কত আজেবাজে কথা মনে আসছে মঞু।

মঞ্ বলল, তুমি এবারে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।
কান ভয় নেই। দরজায় শব্দ হলেও কিছু ভাববে না। বলে সে
আর বসল না। উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা
বন্ধ করে দেবার সময় জোরে জোরে বলল, অজু, অবনী আমাকে
একদম ভালবাসত না, সে আমাকে ভীষণ সন্দেহ করত। অজু আর
কি ভাববে। সেই লোকটার কথা আর কিছুই জানা হল না।

মুর্শিদ তথন বসে বেশ আরাম করে একটা সিগারেট থাচ্ছিল।

এবং মনে মনে কি যেন তার কবিতার মতো বাজছিল। কেউ এসে গেছে এখানে—যে তাকে নিয়ে যাবে হিন্দুস্থানে। সেখান থেকে সে জেনে নেবে সব। थুँজতে গেলে হয়তো কেউ না কেউ প্রতিবেশী মিলে যাবে—রাজাবাজারের অলিগলিতে অথবা পার্ক-সার্কাসে কেউ যদি থেকে যায় তবে দেখা হয়ে যাবে— আর না যায়তো অত বড় দেশ পার হলেই সে হোসেনিয়ালার কাছে একটা জায়গা পেয়ে যাবে, যার ভিডরে চুকে গেলে সেই পবিত্র স্থান, সেখানে আছে তার পুত্র রহমান, বিবি মর্জিনা, মেয়ে মিনার। সে কেমন মনে মনে একটা আশ্চর্য রকমের বিশ্বাস গড়ে ফেলেছে— এসে গেছে, এসে গেছে তাব। তাকে খুব দেখার ইচ্ছে, যে তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কেয়া বলেছে, সাহেব অত তাড়াহুড়া করলে চলবে না। মঞ্জুদির জানমান নিয়ে কথা। এমন কথায় ম্শিদের মুখ ভীষণ কালে। হয়ে গেছিল—এটুকুতেই এখন মুর্শিদ ছেলেমানুষেব মতো ভয় পেয়ে যায়।
---তবে কি হবে কেয়া ?

কেরা মূশিদের চোখে মুখে এমন ভীতির ছাপ দেখে বঙ্গেছিল, এখানে তোমাকে আমরা আটকে রাখবো।

মুর্শিদ বলেছিল, আমার মেয়েটা কত বড় জানো ?

- --কত বড়, তুমিতো কতবার বলেছ।
- —বলেছি!
- —ব**ল**নি ?
- -- আমার মনে থাকে না কেয়া।
- —বলনি, তোমার মেয়ে মিনার আসার সময় প্ল্যাটফরমে পাড়িয়ে কাদছিল।
  - —হাা, বলেছি!
  - —বলনি, রহমান চুপচাপ পাথর হয়ে গেছিল যেন !
  - <u>—বলেছি!</u>
- —বলনি, মর্জিনা, চোথ তুলে তাকাতেই সাহস পায় নি, পাছে তুমি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেল।

- —এত সব বলেছি!
- —তুমি সাহেব ভূলে যাও !
- —ভূলে না গেলে বাঁচতে পারতাম না কেয়া। পাগল হয়ে যেতাম।

তারপর কেয়া আর কথা বলে না। হ্যারিকেন নিয়ে নেমে আসে। মুর্নিদ সংসার অন্ত প্রাণ। ছবছরেব ওপর হতে চলেছে, সে তার আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না।

কেয়া জানে মুর্শিদ এখনও দরজা বন্ধ করেনি। এখনও সে দরজা থুলে দাঁড়িয়ে আছে। এবং হ্যারিকেনের আলো নিভে গেলেই সে দরজা বন্ধ করে দেবে। একটা সিগারেট খাবে। তারপর গালিব থেকে, সেই কবিতাটা আরুত্তি করবে—

ইশ্ক পর জোর নহী হাায় যে বো আতিশ গালিব কি লগায়ে ন লগে প'র বুঝায়ে ন বনে। কেয়া একদিন কবিতাটা শুনে বলেছিল, মানে গ

- —মানে ? এর মানে হচ্ছে, আচ্ছা গোমাকে কবিতা করে বলব. না গত করে বলব কেয়া।
  - —কবিতা করে বল।
  - -কবিতা কংলে এমন হয়তো দাঁড়ায়,

্রেমের পরে জোর খাটে না গালিব সে তে। বহ্নি

- জালতে গেলে জ্বলবে না তে। নেভাতে গেলে তেমনি।
- - হয়েছে থাক! তোমার প্রেম মিঞা তোমার বিবির জন্ম ক'ত আছে আমি জানি। তুমি একটা নচ্ছার মান্তুষ।

মুর্শিদ তথনই দবজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। ওর ঘরে আছে এখন একটা বড় বাক্স। বাক্সতে আছে সব অবনীর জামা কাপড়। মুর্শিদ এক জামা প্যান্টে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মুর্শিদ জানতো এখানে সে সবচেয়ে বেশি নিরাপদে থাকবে। ওর মনে হয়েছিল, দে মঞ্জুর জন্ম এতটা যখন করেছে, তখন মঞ্জু তারে জন্ম করুরে। এবং এখানে এসেই সে বুরু ফেলেছিল, মঞ্জু তাবে

নিয়ে একটা সমস্থায় পড়ে গেছে। আর্মি থেকে একজন ডেজার্টাব মামুষকে নিয়ে সে যে কি করে! হিন্দুস্থান থেকে রিফুজিরা আবার ফিরে আসছে। কিছু কিছু এ গাঁয়েও উঠে আসতে পারে। তখন অত নিরিবিলি থাকবে না গ্রামটা। দত্তদের বাড়ি থেকে আরম্ভ করে কাছারি বাড়ি পর্যন্ত, তারপর ঘোষেদের ছাড়া বাড়ি পর্যন্ত একটা এমন নিবিড় অরণ্য স্থিষ্টি হয়েছে, যেখানে দিনের বেলাতেও মামুষেরা যেতে ভয় পায়। এইটাই মঞ্জুর পক্ষে রক্ষা।

অবনীর জামা-কাপড় তার খাটো হয়। সে খাটো জামা-কাপড় পরেই থাকে। মাঝে মাঝে খুব হাসাহাসি করে এই নিয়ে কেয়া। এত লম্বা মানুষের জামা-কাপড় কোথায় পাওয়া যাবে। বাবা ওর উর্ত্তাধী মানুষ। লম্বা, বড় বেশি খিদমতগার, সে ওর বাবার মতো লম্বা হয়েছে। মা বাঙ্গালী, ছোট্ট মেয়ে, স্বভাবে ভীতু, এবং সে মায়ের মতো স্বভাব পেয়েছে। সে যখন আর্মিতে জয়েন করে তখন ওর মা আল্লার কাছে সার।দিন মোনাজাত করেছে। রোজা রেখেছে। মা দরজায় মোমবাতি জেলেছে। সবই করেছে, ছেলে স্বথে থাকুক, ভাল থাকুক এই ভেবে।

মঞ্জু বলেছিল, নাও মিঞা। আমার মান্তবের জাগা-কাপড় দিলাম। তোমরা আমার সব কেড়ে নিয়েছ, আমি তোমাকে এই-টুকু দিলাম। তুমি এখানে জামা-কাপড় বাদে থাকবে কি করে ?

কেয়া বলেছিল, এটা তুমি কি করছ মঞ্দি!

মঞ্জে থ্ব শক্ত দেখা জিল। সে বলেছিল শুর্, কেয়া আমারটা আমি ভাল বৃঝি। সে বৃঝি আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল, ওরা সব যখন নিয়েছে, এটুকুও নিয়ে নিক! অর্থাং মালুষের স্মৃতিটুকু। স্মৃতিটুকু মানুষকে থ্ব কষ্ট দেয়। স্মৃতি সব সময় ছঃখের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্থাখের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার জীবনে স্থাখের কথা বলতে কিছু নেই। নিজের ভাগা দেখে মনে হয় মার সঙ্গে আমার ভাগোর কোথাও মিল আছে।

তারপর কেয়া আর বাধা দেয়নি। এখন আর এসব লাগে না।

এক মাসের ওপর আছে মানুষটা। মঞ্ কিছুই কবে উঠতে পারেনি।
মঞ্জ হিন্দু বলেই কিছু সুযোগ-সুবিধা সে এখন সরকারের থেকে
বেশি পাচ্ছে। যেমন কেয়াকে পবিত্র করার ইচ্ছায় কোন সংঘ তার
ভাব নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মঞ্জু তা হতে দেয়নি। কেয়ার ভেতরে যে
কীট বাসা বেঁধেছিল—সেই নিয়ে জক্বার কাকার যেন কোন ভাবনা
ছিল না। মঞ্জু জব্বাব কাকাকে নানা ভাবে বুঝিয়েছে, এখনই করে
ফেলা দরকার। জব্বার কাকা ধার্মিক মানুষ। সে বলেছে, আমি
পাবি না মা। এবং মঞ্ নিজেব হাতে রসগোল পাতার বড়ি নিয়ে
কেয়াকে খাইয়ে দেবাব সময়, কেয়ার সেই কঠিন মুখ দেখে কেমন
ভয় পেয়ে গেছিল। তারপর কেয়াকে কিভাবে যে স্বস্থ এবং
স্বাভাবিক করে তুলেছে, সে সব মনে হলেও মঞ্জু মাঝে মাঝে
জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সবই জানে মুর্শিদ। যখন সব মনে হয় তার, নিজের ভেতরও এক অস্বস্তি সে বয়ে বেড়ায়। সেতো সেই মানুষেবই বংশধর। যেমন যোসেফ একদা সমুদ্রে পথ কবে দিয়েছিল, অথবা সেই সব দৈববাণী, মানুষেব দ্বারা স্বষ্ট সব, অথচ মানুষই মাঝে মাঝে কেন এমন হযে যায়। সব ভেঙ্গে চুবে সে নই কবে দিতে ভালবাসে।

কেয়া চলে গেলেই দে প্রথম মশাবিব নিচে যায় না। খাটো জামাকাপড়ে কেমন দেখায় আয়নায় দাঁড়িয়ে দে কিছুক্ষণ তা দেখে বেশ মজা লাগে নিজেকে দেখতে। অবনীবাব খুব সোখিন মান্তব ছিলেন। জামা-কাপড়েব কাটিও দেখে সে সেটা বৃষ্তে পারে। সেতো এখান খেকে কিছুই নিয়ে যেতে পারছে না। শেষ দিকে দেতো সরকাব থেকে মাইনে পর্যন্ত পেত না। সে যদি ডেজার্টার না হত, তবে বন্দি তালিকায় তার নাম থাকত। মাঝে মাঝে সে এটা করে যে খুব বৃদ্ধিমানের কাজ করেছে বৃথতে পারে। এবং তখনই গুন গুন করে গালিবের কোন কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে।

শবমিনা রাখ্তী হ্যায় মুঝে বাদে বাহরসে
মিনায়ে বেশরাব্ ওয়াদিল-এ বে-হাওয়ায়ে গুল।
কেয়া যদি বাংলা মানে জানতে চায় তবে সে বলবে,
বসস্তকে এড়িয়ে চলি নিতাস্তই নিজেব দোষে।
পুষ্পবিহীন হৃদয় আমার শৃষ্ঠ মদের পাত্র হাতে।

মে বুসে থাকল কিছুক্ষণ। ঘব অন্ধকার। শুধু হাতেব সিগাবেটটা জলছে। এবং একটা জোনাকিব মতো, অন্ধকাবে সিগাবেটের আলোটা নিয়ে খেলা কনতে থাকল। একবাব সে আলোটা চোখের সামনে রেখে দেখল। একবার ফু দিয়ে কভটা আলো প্রবলভাবে জ্বালা যায় দেখল। তাবপব ওটা সে হাওয়ায যুবিয়ে যুরিয়ে অন্ধকাবে হেঁটে বেড়াল। আসলে সে জানে এখন শুলে তাব যুম আসবে না। সে সাবাদিন এই ঘবটাতে বন্দী পাকে। ঘব থেকে বেব হওয়া তাব বাবণ। বিশেষ করে সকালেন দিকে। সকালে ডাকঘর খোলা থাকে। লোকজন আসে নৌকায় ' কেউ দেখে ফেললে মঞ্জুব পক্ষে বোঝানো মুসকিল হবে। তাবে মঞ্ তাকে প্রথম রাতেই কিছ প্রামর্শ দিয়েছিল। যেমন ধরা পড়লে নাম বলতে হবে, নীলমাধব সেন। বাবাব নাম, অনিলমাধ<sup>ক</sup> সেন। বাড়ি হুগলিব কাছাকাছি একটা গ্রাম গ্রামটাব নাম মুর্শিদ নিজেই বলেছে। গ্রামটার সঙ্গে তার ছেলেবেলার কিছ পবিচয় আছে। এ-ভাবে সে নিজেব একটা ছল্পনাম আগেই ঠিক কবে বেখেছিল। সম্পর্কে মল্লব কি হয় তাও। কাজেই সে এখন এই ঘবে একা। মিনাব এখন হয়তো ঘুমিয়ে কাদা। মাব জন্ম জেগে থাকার স্বভাব বহুমানেব। মার কাজটাজ করে শুতে রাত হয়। বাড়িটাতে বাবা মা মাবা যাবার পর মর্জিনা একা। বাঙালী মেযেদের মতো থুব ঘবকুনো। সংসাব বাদে সে কিছু জানে না। স্বাই শুয়ে পড়লেও সে জানে মর্জিন। ঘুমায় না। ওব চোখে যুম নেই। তবু বন্দীদেব একটা লিস্ট দেশে পৌছে গেছে। সে লিস্টে তাব নাম নেই। মর্জিনা জানে যুদ্ধক্ষেত্রে মায়ষ্টা গেছে. হয়তো একটা পেনসনও সে এত দিনে পেয়ে যেতে পারে। মর্জিনার কথা মনে হলেই সে কেমন ভেতরে ভেতরে ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। তার কিছু ভাল লাগে না। আবার সে গালিবের বিখ্যাত গজল থেকে কিছু আবৃত্তি করে সব ভূলে থাকতে চায়।

আসলে এখন সে বোঝেনা মানুষ হিসাবে সে কে? সে ভো বাংলা ভাষা ছেলেবেলা মায়ের কাছ থেকে শিখে ফেলেচে। বাবা ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ, এখন যদিও মনে হয় সে ইচ্ছে করাল ভামাম ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে নিজের একটা পরিচয় দিতে পারত, তার বাবা কেন যে দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলেন! আদলে বাবা এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের মান্তব। আথের চাষ ছিল বাবার। তবু বাবা বেশী টাকার থে।জে কলকাতায় এসে স্ক্রাপের ব্যবসা করে বেশ হ প্রসা ক্রেছিলেন। তারপর কলকাতায় দাঙ্গা। দাঙ্গাব সময় সে তার বাবাব মুথের দিকে তাকাতে পারত না। বাবা সে সময় থুব ঘাবড়ে গেছিলেন। এবং কেন যে তাব মনে হয়েছিল, নিজেদের জন্ম একট। আলাদা দেশ না হলে বাচা যাবে না। তিনি নিজে উর্ছ ভাষী মান্ত্য বলে কণাচি জায়গাটা বেশি পছন্দ করে ফেলেছিলেন। সে এখন ঠিক বুঝতে পারে না, কেন এমন হয় ! মঞ্ বলেছে সিন্ধুতে ভীষণ দাঙ্গা লেগেছে। রহমান যে কি করছে এ-সময়! সে কোন দেশের মান্ত্রয় নিজেও ঠিক করতে পারছে না। এবং এমন মনে হলেই তার পায়চারি বেড়ে যায়। চোখে ঘুম আদে না। সে তখন কি করবে ভেবে পায় না।

সিগারেটটা কখন নিভে গেছে। সে ব্ঝতে পারছে, আনেককণ ধরে সে তার বাড়ি, বাড়ির পাশে বড় ইদগাহের আজান. এবং মাজারে যার। মোমবাতি দিতে এসে বসে থাকে তাদের মৃথ দেখতে দেখতে কখন যেন দেখে ফেলেছে মর্জিনা বসে আছে। সার। শরীর তার কালো বোরখায় ঢাকা। সে মাজারে মোমবাতি জ্বেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশের কোন গঞ্জে অথবা মাঠে ওর মানুষ্টা দেশের জ্বন্থ শহিদ হয়েছে। এবং বেইমান মানুষ্বেরা দেশটাকে ছ টুক্রো করে কি যে লাভ পেল! এসব ভেবে মজিনার চোখ থেকে হয়ত ভীষণ একটা আক্রোশ ফেটে পড়ছে। যেন রহমানকে সে একটা গাছের নিচে ডেকে নিয়ে বলছে, তুমি তোমার আব্বাব কথা মনে রেখ। তামাম হিন্দুস্থানের বিক্দ্ধে তোমার হাজার বছরের জেহাদ ঘোষণা থাকুক, না থাকলে রহমান আমি মরেও শান্তি পাব না।

মর্জিনা হয়তো খুব ভেঙ্গে পড়েছে। সে অক্সদের মতো বোধহয় আর কখনও ভাববে না তার খসম ফিরে আসতে পারে। সেজগু সে নিজেকে হয়তো তৈবি করে ফেলেছে-—অথবা যদি সে রাতে চুপি চুপি চলে যায়, দে গিয়ে বলে, মর্জিনা আমি এসেছি, আমি নিজেকে বন্দী বলে ঘোষণা করতে লজ্জা পেয়েছি, নানা-ভাবে আমি এসেছি সীমানা পার হয়ে। (তথন এমন অবস্থা যে কোম্পানির সৈত্যসংখ্যা কত তাব হিসাব দিতে গেলে কমাণ্ডারের কপালে ঘাম দেখা দিত।) কে কোথায় মরে আছে কেউ ঠিক বলতে পারছে না। সে যে ডেজার্টার কে আর সেখানে তা প্রমাণ করবে। কেবল একটা কাজ, কাজটার কথা মনে হলেই ওর বুকটা ভয়ে কাপে। কাজটার বিরুদ্ধে সে কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে এখনও পারেনি। তখন তার মাথা গ্রম হয়ে যায়। সে স্বদেশে আবার অপবাধীর তালিকায় না পড়ে যায়। এখন তার শুধু একটাই ভাবনা, একজন মানুষ এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। সে যদি বাংলা দেশের সীমানা ভাকে পার করে দিতে পারে ভবে বাবিটা ন্সিবের সঙ্গে লভাই। সে-লভাইয়ে সে জিতে যেতেও शास्त्र ।

এখন আর কি করা! এই জানালায় সে ন'মাসের ওপর একা একা দাঁড়িয়ে এমনিই ভেবেছে। তার প্রতিটি গাছ লতা পাতা চেনা, আর একটু পরে আমড়া গাছটার নিচে কটা ডাস্থক ডেকে উঠবে। চারপাশে তাব কি কি গাছ আছে সে বলে দিতে পারে। কোন গাছে কোন পাখি কখন উড়ে আসবে সে বলে দিতে পারে। সব পাখিদের নাম সে এখন বলে দিতে পারে। খোপের

ভেতর দিয়ে বর্ষার জলটা রোজ কতটা করে বাড়ছে তার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। একটা পাথি অথবা গাছেব মতো সে এখানে নিরিবিলি বেচে আছে।

ক'দিন হল মশার উপদ্রবটা বেড়েছে। প্রার চারপাশে ঝোপ জঙ্গল বলে মশাটা একটু বেশি। তবু রক্ষা হু দিন আসমানে মেঘ নেই, সারাটা দিন কি স্থন্দর রোদ। গাছপালার ভেতর দিয়ে রোদ নামলে কেমন জায়গাটা ভীষণ একটা দূরের পৃথিবী মনে হয়। সে চুপচাপ ঝোপ জঙ্গলের ভেতর তথন আউল বাউলের মতো ঘুরে বেড়াতে পারে। মঞ্জ বলেছে, মুর্শিদ হুমি যে বনটায় মামুষ ঢোকে না, যেখানে কেবল হেঁটে যাওয়া যায়, এবং প্রামাদের বাড়ি বলেই যেখানে যে কেউ যথন খুশি ঢুকতে পাবে না, সেখানে কেবল হাটতে পাব।

মূশিদ মাথে মাথে ভীষণ হা হা কবে হাসে। এখন মঞ্, তার কমাণ্ডার-ইন-চিফ। মঞ্ যা যা বলবে তাই তাকে করতে হবে। যেমন সে রোজ রোজ গোসল কবতে চাইত না। সে তার স্বভাবে কিছুটা মরুভূমির মান্ত্র হয়ে গেছিল। স্থান চ সাতদিন বাদে করাব খভাব। কিন্তু মঞ্জু বলেছে — সাহেব তোমার এসব চলবে না। রোজ চান করবে। ভোমাকে কেয়া একটা ঘাট দেখিয়ে দেবে সেখানে তুমি চান করলে কেউ দেখতে পাবে না।

মুর্শিদ বলেছিল, আমাব কোন অস্থবিধা হয় ন। মঞ্ ।

- --তোমার না হলেও আমাদের হয়।
- —কেন তোমাদের **এমন হ**য় ?
- চান আমবা অসুথ হলে করি না। তুমি একটা সুস্থ সবল মানুষ, চান না করে খাবে সে কি করে হয়!
  - —গোসল করতে খুব ভর লাগে।
- কোন ভয় নেই। না পার, কেয়া তোমাকে ডুব দেওয়া দেখিয়ে দেবে।
  - —কেয়া রোজ গোসল করে!

- করে না! তোমার মা তো বাঙালী ছিল, তিনি করতেন না।
- —করতেন।
- -- atat 1
- —আব্বাও করতেন। কিন্তু ওখানে গিয়ে স্বভাব পার্ল্টে গেছিল। জ্বত পানি পাব কোথায় ?
  - --এখানে তো আর পানির অভাব নেই।
- —কিন্তু পুকুরে! ওর বাপরে! আমি পারব না। পুকুরে নেমে গোসল করার অভ্যাস আমার নেই!
  - —না থাকে, কেয়া আছে।

ভারপর কমান্ডার-ইন-চিফ কেয়াকে পাঠিয়ে বলেছিল, মুর্শিদকে পুকুরে নিয়ে যা। চান না করলে গায়ে ভীষণ গন্ধ হয় ঘামে। কাছে যাত্যা যায় না।

কেয়া বলেছিল, ও যদি পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ডুবে মরে— ভবে কিন্তু আমি কিচ্ছু জানি না। তুমি ওটাকে পাঠাচ্ছ · · · · · আমার ভয় লাগে।

—তোমার ভয় নেই কেয়া। ঠিক দেখবে আমি ডুব দিতে পারব। কমাগুার-ইন-চিফের অর্ডার। অর্ডার ইজ অর্ডার।

ভারপর এক ভয়াবহ ব্যাপার। আসলে সে তো কখন ও পুরুরে কান করেনি। ওদের বাড়িটা ছিল কিছু উষর অঞ্চলে। করাচি থেকে ট্রেনে যেতে হয়। আর এমন সমতল ভূমি সে পারে কোথায়। এমন নির্মল জলই বা পারে কোথায়। সে সান করতে নেমে সিঁড়িতে বসে ছিল কিছুজন। জলে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল। এত বড় দীঘির মতো পুকুরে সে যেন নামতে ভয় পাছেছ। আর কেয়া কি আশ্চর্য তর তর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে যাছেছ। ওর কি স্থলর পা। ও কি স্থলর করে শাড়ি পরতে ভালবাসে। চোথে কি যে আশ্চয় এক লয়া টান স্থর্মার। সে কেমন কালো জলে সালা ফুলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। কেয়া ডাকছিল, গোসল না করলে দিদি বলেছে ভাত দেবে না। বসে রয়েছ কেন মিঞা, এস। নামো। ডুব দাও।

- —যা পানি। পানির অতল মেলা ভার। আমি আবার পড়ে যাব নাতো ?
  - **—পড়ে গেলে আমি কি কবব!**
  - —আমাকে একটু ধর না। বলে সে পা টিপে টিপে নিচে নামছে।
  - —আমার বয়ে গেছে।
  - —বয়ে গেছে। আচ্ছা কমাণ্ডার-ইন-চিফকে যদি না বলছি কথাটা।
  - —তুমি মিঞা এখনও সেই পাকিস্থানী আছো ?
  - —না থাকলে উপায় কি। যা মাহুষের পাল্লায় পড়েছি।
  - —তুমি মঞ্জিকে গাল দিলে!
- —তোবা তোবা সে আমি পাবি। একট্ থেমে মুর্শিদ মুচকি হেসেছিল। তারপব বলেছিল, মঞ্কে বলব, তুমি মঞ্ এমন লোক দিয়েছ, যে আমার হাত ধরে পানিতে পর্যন্ত নামায় নি। আমি ডুবে মরে গেলে তোমার ভীষণ একটা কেলেছাবী হবে।
  - তোমাকে আমি হাতে ধরে নামাব না বলেছি!
- তবে! কিন্তু কেয়া ওকে হাত ধরে বাচ্চা ছেলের মতো নামাতে গেলে বলল, ঠিক আছে, গ্রাখোনা পারি কিনা। সে একা একা বেশ কোমর জলে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু সে যতবার ডুব দিতে যাবে ততবার কেয়া দেখেছে গলা পর্যস্ত ডুবে যায়। মাথাটা কিছুতেই জলের নিচে ভয়ে যেতে চায় না। মুর্শিদ নানাভাবে চেষ্টা করছিল। কেয়া পাশে দাঁড়িয়ে ভীষণ রেগে যাচ্ছে। এক ছই তিন, চব। বা এটা ডুব হল ?
  - ---হল না।
  - —কৈ মাথা ডুবেছে।
  - —ভোবেনি।
  - —তোমার মাথা মিঞা। আমি পারব না, পারব না! তখন পাড়ে মঞ্র গলা, কি হয়েছে রে ?
- কি হবে আবার, ভাখো না এসে কি হয়েছে! কেয়ার কাল্লা কাল্লা গলা।

মজু কাছে গেলে বলল, দেখবে কেমন ডুব দিচেছ!

কেয়া যেন এখন হাবিলদার মেজর। বলল, আবার এক. তুই, তিন, ভুব! আবার জলের ওপর দাঁভি্য়ে ঢিংকার কেয়ার, ভটা, ভুব হল!

মুর্শিদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল একবার কেয়ার দিকে, আবার মঞ্জুর দিকে। মঞ্জুবুৰতে পারল মুর্শিদ পারছে না। ভীষণ ভয় পাছে জলের নিচে মাথা ডোবাতে। বোধ হয় ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার একটা ভয় ভেতরে আছে। তা ছাড়া এটা সে ক এবড় অভ্যাসের ব্যাপার এখন মঞ্ পাড়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে। আথচ এখনও মনেই হয়নি মানুষ জলের নিচে ডুবে স্নান কবতে পারে না।

মঞ্জু বলৈ ছিল, ঠিক আছে, একদিনে হবে না। মুশিদ ড়াম শ্বীরটা মুছে ভাল করে পাড়ে বদে মাথাটা ধুয়ে নাও।

কেয়া কেমন হয়ে গেল। পাড়ে উঠে শাড়ি থেকে জল নিওড়াতে নিওড়াতে বলল, তুমি এলে বলে। না হলে ওকে দেখাভাম গোসল কাকে বলে।

মুর্শিদ মণ্ডেক উদ্দেশ্য কবে বলল, মগু, কেয়া ভীষণ ক্ষেপে গেছে। ছুটো ভাত সে আজ বেশি খাবে।

— ঠিক আছে নিঞা, তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না। ক'ল মজা দেখাব।

পরদিন বে য়া ভেবেছিল, মুর্শিদ ছুব না দিলে পারলে জলে দাড করিয়ে রাখবে। কিন্তু যেই না বলা, এক, ছুই, তিন, ছুব। বেশ ড়বে গেল। ভারপর ভোঁস করে নাক ভাসিয়ে বলল, কি ঠিক আছে কেয়া।

কেয়া একেবারে স্তম্ভিত। বলল, মিঞা মঞ্দিকে বলে দেব সব। তোমার ক্যামোক্রেজ ভেঙ্গে দেব।

- কি বলবে ?
- ---বলব, বিশ্বাসঘাতক।
- বিশ্বাসঘাতক মানে ?

- বিশ্বাসঘাতক মানে, যাকে বিশ্বাস করা যায় না।
- আঃ। বলেই মুর্শিদ তর-তর করে সিঁড়ি ধরে 'উঠে গেল। বাংলাদেশে এসে সে যে আগেই এ-সব রপ্ত করে নিয়েছিল, কেয়া অথবা মঞ্জুকে কিছুতেই বুঝতে দেয়নি। সে বলল, গোসল না কবিয়ে যথন ছাড়বে না, তখন আর কি করা। গোসল করেই ভাত ডাল চানা যা হয় কিছু খাব। তারপর বলল, কি যেন মঞ্জু বলে, পডেছি যবনের হাতে……

কেয়া বলল, আমরা যবন, না তোমরা যবন।

—সবাই আমরা যবন, সবাই আমরা কাফের, জায়গা মতো সবাই আবার আমরা মানুষ কি ঠিক না!

কেয়া মানুষটার ভেতর কিছু এলেম আছে এটা বুঝতে পেরে চুপ কবে গেছিল সেদিন।

মঞ্থাটে বসে বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকল। সে বেশ ছটে এ-ঘরে এসেছে। সে কি বৃঝতে পেরেছিল অজু মঞ্জুকে শেশবের কথা বলে বলে কিছু একটা করে ফেলবে! সেটা ভার নানাভাবে খুব সহজ হয়ে গছে। অজুর কাছে তার ভীতির কিছু নেই। অজু বরং আগের মতোই আছে। মঞ্ ওর সামনে বসে এটা টের পেয়েছে।

অথচ সে যে ছুটে এল কেন! আসলে মনে মনে সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভেতরে ভেতরে তার আশ্চর্য হাহাকার। প্রায় তু বছরের কাছাকাছি সে অবনীকে হারিয়েছে। অথচ শরীরের ভেতরে তেমনি কীটেরা ঘুরে বেড়ায়, রক্তে তাদের চলাফেরা সে টের পোলে বুঝতে পারে মাঝে মাঝে আকাজ্ফার অসহ্য জ্ঞালা শরীরে। সে তথন কেমন দিশেছারা হয়ে যায়, এবং মনে হয় সংসারে সে ভারি একা হয়ে গেল।

মঞ্জু একটা ডিম আলো ছেলে রাখে। তার ভেতর মঞ্জুকে ভীষণ বহস্তময়ী লাগে। সে বসে আছে খাটে। তু পা মেঝেতে ঝোলানো। শাভির আঁচল একটু আলগা। দেখলেই মনে হয় মঞ্ ভীষণ কিছু ভাবছে। তার আর ঘুম আসবে না। অজুর শরীর এখনও ভেমনি স্থানর। অজুর তেমনি চোথ না তুলে কথা বলার অভ্যাস। এত রাতে মঞ্ তার ঘরে একা, সে ভীষণ তাতে অফুস্তি বোধ করছিল। মঞ্ তো অজ্ব সমবয়সী, না, মঞ্ তার কিছু ছোট হবে! মা বলতেন, অজু তোর ছু বছরের বড়। অজুকে তুই কাকা ডাকবি। মঞ্জু কেমন ঠোট বাঁকিয়ে এবার হাসল।

যুম ভেঙ্গে গেলে মঞ্জুর কিছু ক।জ থাকে। যেমন দেখা, ৪-ঘরে নীলুর শরীরে চাদর আছে কিনা, অথবা গরমে নিলু ঘামলে চাদরটা মঞ্জু ফেলে দেয়। পাখার হাওয়া কমিয়ে, সে নিজে নিচে দাঁড়িয়ে টের পেতে চেষ্টা করে মাথায় হাওয়ায় নীলুর শীত করে কিনা। এবং মঞ্জু জানে, এ-ঘরে গেলেই সে কেয়াকে দেখতে পাবে—কি নিরীহ মুখ মেয়েটার। স্কুল থেকে সবে পাশ ক্রেছিল, এবং তাকে শহরে পাঠিয়ে দেবে বোর্ডিং-এ কথা ছিল। কেয়া কলেজে পড়বে এমন. বাসনা জববার কাকার। যুমিয়ে থাকলে কেয়াকে আরও নিরীহ দেখায়। শিত বয়সে কেয়া তাব মাকে হারাবাব পর থেকেং এখানে আছে।

জববাব কাকা জেলে। জেল থেকে বের হয়ে এলে, তিনি বিবিব কাছে যেতে সাহস পাননি। তিনি ছিলেন দাগি চোর, চোরের ফা সভাব, জেল থেকে বের হয়ে এলেই আবাব জেলে যাবার ইচ্ছে, কিন্তু সেবারে কি হল বাবাব, বাবা বললেন, জব্বার তুই আমার এখানে থাকবি। খাবি। উদখলে ওমুধ বানাবি। জেলে যাবি না।

- —আমার বিবি কি খাবে ?
- —তুই যা খাবি।
- —বাচ্চাটা।
- —বাচ্চাটাও ভাই থাবে।
- —অষুধপত্র। বিবির হাত পা ফোলা।
- —হারামজাদা! অষুধপত্র নিয়ে তুই কবে পয়সা দিয়েছিস!

আসলে জব্বার কাকার সঙ্গে বাবার কি একটা আতাঁত ছিল।
শিশু বয়েস থেকে, থেকে গেলে যা হয়, কেয়ার জন্য এ সংসারে
প্রথম প্রথম বেশ ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। তার আলাদা ঘর, সে এ-সব
ঘরে চুকতে সাহস পেত না। সে সব সময় বাইরের মানুষের মতো
এ-বাড়িতে থাকত। কিন্তু অবনী কি বুঝেছিল, এটা বুঝি ঠিক না,
কেয়াকে তো আর আলাদা করে ভাবা যায় না। সে বেশ আছে
এ-বাড়িতে। নিজের মতো করে যখন আছে তাকে দূরে ঠেলে ফেলে
দেয়া কেন।

যেহেতু গ্রামটা ছিল নির্জন, জব্বার কাকা ছিল সমাজের বৃহিরের মান্থ্য তাই বোধ হয় বশির মিঞা কিংবা অক্য মাতব্বরদের পাশাপাশি গাঁয়ের তেমন মাথাব্যথা হয় নি। স্কুলে যাবার সময় কেয়া ছিল মঞ্জ্র সঙ্গা। ওরা ছজনে কথা বলতে বলতে চলে যেত এক মাইলের মতো রাস্তা। আবার ফিরে আসত। যতদিন রাস্তাটা পাকা হয়নি ততদিন এমনটা ছিল। কেয়াকে মঞ্জুর দরকারও ছিল। এমন মেয়ের একা এমন বাজি থেকে এতটা পথ স্ক্ল করতে যাওয়া অস্থবিধাই ছিল। বরং কেয়াই ছিল তখন তার নির্ভর করার মতো মেয়ে। মঞ্জুর দর সময় যেন একটা চারপাশ থেকে ভয় ছিল। বাবা মেয়ে গেলে এবনী তো আর তেমন দাপট নিয়ে কবিরাজী করে যেতে পারেনি।

এসব কথা মঞ্জুব মনে হচ্ছিল। কারণ সকাল হলেই অজু নানাভাবে তাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করে যাবে। তার প্রত্যেকটা জবাব
সোজাস্থজি হওয়া চাই। কারণ মঞ্ এটা ভেবে থাকে সে অজুর
নতাে মানুষের সঙ্গে কোন ছলনা করতে পারবে না। আর ছলনা
করার কি আছে! অবনী বেঁচে নেই ওর এমনিতে বােঝা উচিত
ছিল। অবনী ওর স্বামী, এটা অজু জানে না, সে জানত না। নানাভাবে দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার কথা। কেউ না কেউ
ধবর ওকে পৌছে দিয়েছে এমন ধারণা ছিল মঞ্জুর। অজু ষে
একেবারে অন্ধকারে ছিল, আর অজু যে মনে মনে এখনও সেই টানে

পড়েই চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছে সে সেটা বুঝতে পেরে প্রথম বিশ্বিত হয়েছিল।

সে এবার উঠে দাঁড়াল। দরজা পার হয়ে জানালায় দাঁড়ালে একটা বাঁধানো সিঁড়ি পুবের ঘাটের। অব্যবহারে ঘাটে শেওলা জমেছে। তুপাশে জঙ্গল। সেখানে একটা আলো জালা থাকে। আলোটা বেশ উজ্জ্জন। এতদিন সে জানালায় এসে দাঁড়াতে পর্যস্ত ভয় পেত। এমন একটা ঘটনা জীবনে ঘটে যাবার পর চারপাশে কেমন তার ভয়াবহ সব ছবি সব সময় বুলে থাকে। অন্ধকার দেখলেই সে দূরে সরে দাঁড়ায়। আজ অনেকদিন পর এখানে আলো জ্লছে, চারপাশটা কি স্থন্দর দেখাছে, দূরের আকাশটা পিটকিলা গাছের ভেতর দিয়ে দেখা যায়—এবং এমন যখন নিরিবিলি আকাশ তখন সে এত একা, আর সারাজীবন এ-ভাবে কেটে যাবে সে ভাবতে পারে না। সে কেন যে অজুকে লিখেছে আসতে! ওর নিজেরই তো সংকোচ হবার কথা। অজু শৈশবে বলেছিল, মঞ্জু আমি বড় হলে তোকে বউ করব। তুই রাজী।

কাল ওর একটা কথাই হবে অজুর সঙ্গে, অজুর মনে আছে কিন!
সেই কথাটা। পরশু সে মুর্শিদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। যদি
অজুর মনে থাকে কথাটা তবে অজুর ওপর প্রথম ভার—তুমি এজ
ওকে পৌছে দাও। ওকে এমনভাবে কলকাতায় নিয়ে যাও, যেন
সে তোমার নিজের কেউ। এখন ইণ্ডিয়া থেকে লোক প্রচুর আসওে।
এতটা কড়াকড়ি নেই। ওকে তুমিই নিয়ে যেতে পার। সে এখন
নিরুপায়। বোকার মতো কাজটা করে সে ভেবে পাচ্ছে না ঠিক
করেছে কি বেঠিক করেছে। কেন যে সে আমার জন্ম নিজের জীবনে
এমন একটা বিপদ ডেকে আনল।

অজু, আমার আর যুম আসবে না। তোমার চোথ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে ভুলে যাওনি। তুমি আমার সেই শৈশবের অজু। তোমাকে আমি লুকিয়ে চা খাইয়েছিলান। আজকে দেখার পর মনে হয়েছে, লুকিয়ে তুমি সব কিছু করতে পছন্দ কর। মঞ্ব এই সেপ্টেম্বরের রাত্রিতে বেশ শীত শীত করছিল।
সেপ্টেম্বরের এটা প্রথম সপ্তাহ। এখন এ-অঞ্চলে আর পূজো হয়না।
সাত আট মাইল দূরে পানামের পোদারেরা এখন পূজা চালিয়ে
যাচ্ছে। আগে ভূইঞা বাড়িতে পূজাে হত, পূজাে হলে এটা মহালয়াট্যা হােত। তার এখন হিসেব পর্যন্ত নেই কবে মহালয়া—তবে
ফ্বাব কাকা সব মনে করি দেয়। ডিসপেনসারিতে একটা পাঁজি
থাকে, সেটা দেখে যখনকার যা করার তিনি কবেন। জব্বার কাকা
এ-বাভির এতদিনের আচার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাক চান না।

মঞ্ব সব ব্যাপারটাতেই ছিল ভীষণ আলগা আলগা ভাব, অবনীর মৃত্যুব পর এটা তার হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন, মেজর সাবেব কাতে পৌছে দেওয়াব দায়িত্ব দিল মুর্শিদের তথন বোধহয় মনে হযেছিল, এ-ভাবে বাঁচলে, সব নষ্ট হয়ে যাবে তার! মঞ্জ জানালায় দাঁড়িয়ে মনে করতে পাবল, প্রথম দিন প্রায় সে সংজ্ঞা হাবিয়ে ফেনেছিল। বাড়িতে তাকে পৌছে দেওয়া হয়েছিল ভোর বাতের গিকে ৷ নীলুর খুমেব ভেতর সে গেছে, নীলু টেব পায়নি, তার মা বড়ো নেই। মাইল পাঁচেক দূবে কোম্পানী কমাণ্ডারের ওপর তার ভাব। তাকে নিয়ে যাওয়া কারো কাছে, আবার রাত পোহাতে না পোহাতে পৌচে দেওয়া। সে বেশ চতুর, সেখানে কোথাও কেয়া আছে, থাকতে পারে এমন ধারণা। কেয়াকে মেরে ফেলতেও পারে। কেয়ার জন্ম যতনা, তার কপ্টেব কথা ভেবে আরও বেশি, মেয়েটা এখনও এ-সবেব কিছু জানে না, সে সংজ্ঞা হারিয়েছিল, আর মেয়েটা হয়ত মরেই যেতে পাবে, মবে যাওয়া খারাপ না, সে নিজেও তা কবলে পাবত, কিন্তু আকাজ্ঞার ভেতর আছে এক কঠিন কামনা. সে অবনীর মৃত্যুর পর পাঁচ সাত মাসও যায়নি, ভেতরে ভেতরে কোন স্বপুরুষের জন্ম তার ভীষণ লুলুপতা ছিল—তাকে দেখানে নিয়ে যেতে থাকলে সে বেশ চতুর রমণীর মতো মেজরকে নিজের মান্ত্র্য করে এক আশ্চর্য গোপনীয়তা ভেঙ্গে কেয়াকে পরে ফিরিয়ে এনেছিল। এ-ব্যাপারে মুর্শিদ ছিল তার একান্ত সহায। মুর্শিদের ঋণ সে কিছুতেই শোধ করতে পারবে না। নিজের কথা সে এখন যত না ভাবে—এই মানুষ মুর্শিদের জন্ম এখন তার বেশি ভাবনা।—সে জানালা থেকে সরে এসে ভাবল, কাল অজুকে এই অভিযানের কথা হবহু সে বলে যাবে, বলে যাবে না, যা লিখে রেখেছিল প্রতিদিন, সেটা ওর কাছে ফেলে দেবে। সেতো মেয়ে, সেতো সব তাকে বলতে পারবে না। তারপর আবার একদিন খোঁজ হয়েছিল কেয়ার। সে অন্ম মেজর। মুর্শিদ এলে বলেছিল, সে নেই, আমি আছি।

মঞ্জুর সকালবেলা যুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেল। সে উঠে দেখল, বারান্দায় অজু বদে রয়েছে। মঞ্জু যে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে লক্ষ্য করছে না। সামনে ঘাসের লন, জব্বার কাহা ঘোডা বের করে নিয়ে যাচ্ছে। জব্বার কাকার এখন অনেক কাজ্ব অজু জববার কাকার সঙ্গে তুটো একটা কথা বলছিল। জববার কাকা এখন এ-দেশে মাছ আর হুধের কি যে আকাল তাইবোঝাচ্ছেন অজুকে।—আর সে কাল নাই। এমন বলছেন। জব্বারকাকা তারপর ডাক-ঘরের তালা থুলে দিলেন! মাস্টার সাহেব এখুনি এসে যাবেন। তার আগে মেলব্যাগ নিয়ে আসে ইসমাইল। দরজা খোলা না পেলে সে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাকঘরের ভেডরে পার্টিশান করা। মাস্টার সাহেব এসে পার্টিশানের দরজা খোলেন। এ-পাশে তখন ইসমাইল। সে একটা টুলে বসে থাকে। যতক্ষৰ মাস্টার সাহেব না ডাকবে ততক্ষণ সে এভাবে বসে থাকবে। বোধহয় অজু সবই দেখছিল বসে। সে কি কি পরিবর্তন, হয়ত এখন লক্ষ্য করছে। অথবা সে হয়তো ভাবছে সেই পুরোনো ট্রেডিশানই চলছে। যেমন চশমাতী থুলে প্রথম পোষ্টমাস্টার চাবি দিয়ে গোনে গোনে সিল বের করে দিতেন এখনও সে দেখতে পাবে তেমনি আতাউর সাহেব খুলে দিছেন সিল, রেজিস্টার খাতা, স্ট্যাম্পের হিসাব। টাকার হিসাব যেমন যেভাবে হরেন মাস্টার করত, এও তেম্নি করে যাচ্ছেন।

অজু সিগারেট খাচ্ছিল। এখন শরতের সকাল বোঝাই যায়।

শেকালি গাছটা কতকালের। নাকি পুরোনো গাছটা মরে গিয়ে নতুন একটা হয়েছে! ডাকঘরের পেছনে গাছটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সকালে ফুল তোলার কথা মনে হলে নিশ্চয়ই অজু গাছটার নিচে কিভাবে সে ফুল তোলার জন্ম ছুটে আসত মনে কবতে পারবে। আসলে সে কি আব তেমন আছে! তাব কি এসব এখন আর ভাল লাগবে! মঞ্জু এবার বলল, কি ব্যাপাব খুব সকাল সকাল উঠে বসে আছে?

- —তুমিও তো বেশ সকালে ওঠো দেখছি।
- আবও সকালে ওঠার অভ্যাস, আজ বরং দেরি হয়ে গেছে।
- —আমার অনেক দেরি করে ওঠাব অভ্যাস মঞ্জু। কিন্তু খুব সকালে কেন যে ঘুম ভেঙ্গে গেল!
- —মঞ্ বলল, যুরে ফিরে ছাথো —িথকেলে তোমাকে নৌকা কবে নিয়ে যাব। গ্রামের চাবপাশটা যুরে দেখতে পাবে!

অজু বলল, দুম থেকে উঠেই কিন্তু আমার চা লাগে।

- **—হাত** মুখ ধোবে না ?
- --পরে।
- -—কেয়াকে ডেকে দিচ্ছি। ও তোমার ব্রাস ট্থপেস্ট বের করে দিক।
- আরে না, তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। স্থান করার সময় আমার দাত মাজার অভ্যাস।
- —শহুরে মান্থারো বুঝি এ-ভাবে তবে সকালে দাত না মেজে থাকে।

সেই অনেক দিনের পুরানো স্মৃতি মনে হয় কিনা অজ্বর, অজ্ এমন কথায়, সেই আশ্চর্য দিনগুলো ফিরে পায় কিনা দেখার জক্ষ যেন মঞ্জুর এমন বলা। অজু হাসতে হাসতে বলল, শহরে থাকলে বুঝি ছোট ছোট মেয়েদেরও চা খেতে হয়।

- তোমার সব মনে আছে অজু।
- ---সব।

মঞ্র মুখ হাসিথুশি দেখাল। সকালবেলাতে মঞ্র মুখ আরো তাজা লাগল দেখতে। মঞ্ উচুলম্বা মেয়ে। ওর চুল এত বেশি যে খোলা রাখলে পিঠ দেখা যায় না। অবনীর মৃত্যুর পর সে বেশি দামের শাড়ি পরে না। খুব সাধারণ শাড়ি, সাদা জমিন, নীল পাড়, খুব উজ্জ্বল সাদারঙ অথবা হলুদ রঙের পাড় এখন মঞ্জ্ব পছন্দ। সে কাল একটু হলুদ রঙের পাড় দেয়া শাড়ি পরেছিল! এম্নিতেই মঞ্জ্ব রঙ আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল, তার ওপর সাদা শাড়ি ওকে ভীষণ পবিত্র করে রাখে। মঞ্জ্বলল, আমার এখনও হাসি পায়।

- —কি হাসি পায় **গ**
- --ঐ যে তোমাকে ,ডকে বললাম, অজু কাকা চা!
- –তখন আমাদের ছোট বয়সে চা খাওয়। বারণ ছিল মঞ্জ।
- —কি গোপনে, যেন তুমি চুরি করে একটা ভীষণ অপরাধ করছ।

অজু বলল, তাই মঞ্চ তুমি চা খাও শুনে মনে হয়েছিল, শহরে থাকলে এসব হয়। গ্রামেব ছেলেদের এসব মানায় না

তারপর মঞ্জ কি বলতে বলতে চলে গেল, সে ব্রতে পাবল না। বোড়াটাকে নিয়ে অর্জুনগাছের নিচে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন চারপাশে জল বলে ঘোড়াটা বাডির চারপাশেই ছাড়া থাকে। কোথাও যেতে পারে না ঘোড়াটা। সে চারপাশে ঘাস খেয়ে পেট ভরে গেলে অর্জনগাছটার নিচে এসে শুয়ে থাকে। জব্বার কাকা এমন সব বলে সেন বাড়ির সব খবর যেন অজ্বক দিছিলেন।

মঞ্জুর চলে যাওয়ার ভেতরও এক ভীষণ টান থাকে। যেন যতক্ষণ মঞ্জু ফিরে না আসবে ততক্ষণ সে ওর আসার আশায় বসে থাকবে। মঞ্জু এখন চা করতে গেছে। ওর উচিত ছিল প্রথম জিজ্ঞাসা করা নীলু কেমন আছে। রাতে ওর ভাল ঘুম হয়েছে কিনা। হার্টের অস্থ্যে ঘুম ঠিক হয় কিনা, না রাত জেগে কষ্ট পায়—এসব সে অনভিজ্ঞ মানুষের মতে। জানতে চায়। অখচ সে এ-সব না বলে স্বার্থপরের মতো বলল, আমার চা। আর আশ্চর্য মঞ্জু ছেলেবেলার কথা মনে করতে পেরে খুশি—তার মুখে এই সকালে নীলুর জন্ম সত্যি কোন তৃঃখ জেগে ছিল না। সে যেন আবার আগের আমাদের মঞ্ছু হয়ে গেছে।

অবনী বলত, ওর বাপটাই বুঝাল যত নষ্টের গোড়া। টের পেয়েছে মঞ্জু এলে আমরা বাড়িটার চারপাশে যুর যুর করি।

সে বলছিল, তোর মাথায় বৃদ্ধি বটে অবনী! আমাদের ভয়ে সেন কাকা মঞ্জুকে আসতে বারণ করেছে, আর মানুষ পোলি না!

অবনী বলত, তোরা সেন দাদাকে বলবি, ওকে তো নাগাল পাব না, ওর ঘোড়ার ঠ্যাও ভেঙ্গে দেব। কেউ টের পাবে না।

তার পক্ষে সেন দাদাকে কিছু বলা সম্ভব ছিল না। স্কুলে সেন দাদার স্থপারিশে বিনা বেতনে সে পড়ত। সেনদাদা মাঝে-মাঝে তাকে ডেকে পড়াশুনা কেমন হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতেন। ভাল রেজাল্ট না করতে পারলে বিনা বেতনে পড়া সম্ভব হবে না এসব বলতেন। যেন ভাল ফল হয়, সেজতা সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করত। সেনদাদ। মানী লোক তাব মান থাকবে না ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগত ওর।

কখনও কখনও ডেকে সেনদাদা ওর হাতে টাকা দিতেন, বলতেন, চা আনবি। ক্রকবণ্ড চা। ওর স্কুল ছিল গঞ্জের মতো জায়গায়। মাইল তিনেক দূরে স্কুল। সে যখন লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যেত, কাথে ব্যাগের ভিতর বই, তখন আবার সেনদাদা হাসতেন।—কত আনবি শুনে গেলি নাতো। সে নিচ থেকেই বলত হাফ পাউগু।

—হাফ পাউণ্ড হলে চলবে না। এক পাউণ্ড আনবি। মঞ্জ্ মঞ্ব কাকারা এসেছে। সে তখন পেছন ফিরে ভাল করে তাকালেই ব্ঝতে পারত, ডানদিকের ছোট্ট ঘরের জানালাতে মঞ্ উকি দিয়ে আছে। মঞ্কে দেখলেই ওর বুকটা ধড়াস করে উঠত।

স্কুল থেকে ফেরার পথে ওর হাতে থাকত হলুদ রঙের প্যাকেট।

হলুদ জ্যাকেটে মোড়া। রূপোলি রাংতায় মোড়া, ভেতরে অন্তৃত অলিভ ওয়েলের মতো রঙের পাতা বৃঝি। মাঝে মাঝে নাকের কাছে নিয়ে এলে কেমন একটা স্থন্দর গন্ধ। ওর কাছে গন্ধটা ছিল তখন রোদের ভেতর কলমিলতার আণের মতো। অবনী ঘোড়াটার পা ভাঙতে না পেরে রাগে তৃঃখে ওর হাত থেকে একবার প্যাকেটটা থাবা মেরে ফেলে দিয়েছিল। তারপর প্যাকেটটা নিয়ে ফুটবল খেলার মতো খেলতে গেলে ওর প্রাণে কি যে ভয়। তাড়াতাডি সে লাফিয়ে ওর পায়ে পড়ে তুটো পা জড়িয়ে ধরেছিল, যেন দ্বিতীয়বার আর পা ছুড়তে না পারে অবনী।

অবনী তখন মাঠে চিংকার করে বলেছিল, তুই একটা চাকর অজু। তোর জন্ম আমাদের মান সম্মান থাকবে না।

ওর মনে আছে, তারপর থেকে সেনদাদা চা আনতে দিলে, সে কিছুতেই অবনীর সঙ্গে ফিরত না। সে একা একা মাঠ পাব হয়ে চলে আসত।

অথচ এক আশ্চর্য বিকেলে চায়ের প্যাকেটট়া এনে সেনদাদার হাতে দিলে কে যেন ফিসফিস গলায় ডেকেছিল! থুব ইসারায়। সেনদাদা খড়ম পায়ে হেটে যাচ্ছিলেন বলে শুনতে পাননি। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখেছিল, না কেউ নেই, সে তথন বারান্দা থেকে নেমে আসবে, আবার ডাক, এই অজু শোনো। সে দেখেছিল, সামনেই আছে মঞ্জু। আমলকি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। রাদের ভিতর এক রঙ থাকে, গল্প থাকে, সময় সময় তা ধরা য়য়—মঞ্জুর চোখ মুখ দেখে সে তেমন কিছু ফেন ধরতে পেরেছিল। সে কিছুতেই তাকে পার হয়ে আসতে পারেনি। কারণ সে মঞ্জুর এমন মুখ দেখলেই টের পায়, আবার নিশ্চয় কিছু মঞ্জুর মাথায় ছফ্টুব্দি খেলছে। সে তাকে নিয়ে কোথাও যাবে। তাকে নিয়ে য়েমন শিশুরা নিজের খুশিমতো পুতুলের বিয়ে দেয় তেমনি তাকে নিয়ে য়ঞ্জু যা খুশি করবে। বোকার মতো একটা সামাল্য পুতুল হয়ে যাবে মঞ্জুর কাছে।

মপ্পু বঙ্গেছিল, হাতে করে চা এনেছো, একটু চা থেয়ে যাবে না! এস ভেতরে বসুবে।

চা খাওয়া ছিল তখন ওদের বারণ। চা খেলে অজীর্ণ রোগ হয়। ওর ঠাকুর্দা চা সম্পর্কে এমন একটা ফিবিস্তি দিয়েছিল, চা মানে সিগারেটের সমতুল্য। চা একটা পাজি নেশা। প্রায় যেন এটা গ্যাজাব নেশার কাছাকাছি। এত বড় একটা পাপ কাজ মঙ্গু তাকে করতে বলছে। অবশ্য সে জানে মঙ্গুব জন্য নানাভাবে অনেক পাপ কাজ সে করেছে। মঙ্গুর জন্য তখন সে সব করতে পাবত। তবু যেন একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, ওব আর মঙ্গুর মধ্যে। মঙ্গুকে সে খুব ধারে ধীরে বলেছিল, ছোটরা চা খায় না মঞ্জু।

মঞ্জু বলেছিল, ছোটবা অনেক কিছু খায় না। তুমি আব ছোট নও। ছোট থাকলে খেতে বলতাম না। বলে মুচকি হেসেছিল মঞ্জু।

কি যে এক অতীব ভালবাসার রঙ তখন মঞ্ব চোখে মুখে। সে
তখন সব টের পেত। সে যে বড় হয়ে গেছে, আশ্চর্য, মঞ্চু তা কিভাবে
যে বুঝে ফেলেছে। মঞ্চু বলেছিল, তুমি একটু বোস অজু। তারপর
হাত ধরে বলেছিল, ভেতরে এস্না, লজ্জা কি। বলে মঞ্জু ওর ছোট্ট
সাজানো ঘরটাতে নিয়ে গিয়েছিল! বলেছিল, এখানে এলে আমি
থাকি। এই আমার খাট। আমি একা শুই। আমার একা শুতে
এখন ভয় করে না। একটু থেমে আবার মঞ্জু বলেছিল, তুমি বাতে
একা শোও।

সে বলেছিল, না।

কে খাকে ?

মঞ্জুকেমন বিস্মিত হল। চোখ ওপরে তুলে বলল, অনা! তুনি এখনও মার সঙ্গে শোও।

সে বুঝতে পারেনি, মার সঙ্গে শুলে কি অপরাধ! কেন যে মঞ্ এ-ভাবে চোথ কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ করছে! সে বলেছিল, মার সঙ্গে শুয়েছিতো কি হয়েছে।

- —বড় হলে মার সঙ্গে আর শুতে নেই।
- —মাকে ছাড়া গুলে আমার ঘুম আসে না। অজু তখন সোজা-স্থাজি কথাটা না বলে পারেনি।—মাকে বাদে গুলে মনে হয়, আমি একা। মা আমার পাশে নেই, কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আমার তখন ভেতরে ভেতরে কান্না পায়।
  - —তুমি মাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকোনি ?
- —থেকেভি। কিন্তু থুব খারাপ লেগেছে। বাড়ি না ফেরা পর্যস্ত আমার মনটা ভাল হতনা।

সহসা মঞ্জু কি ভেবে বলেছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন!
আমার বিছানায় উঠে কোস না। লজ্জা কি। বোস না।

চারপাশে নানারকমের ছবি। দেয়ালে ব্যাডমিন্টনের রাাকেট বুলছে। শীতকালে অঞ্পিসি, মঞ্ এবং ঢাকা থেকে মন্ট্র, দেবী এলে ওরা সামনের লনে খেলা করে। অজুর মনে হত তথন কি আশ্চর্য খেলা। ওরা সাদা পোশাক পরে সবুজ লাল একটা সাদা নেট টানিয়ে সাদা ককে খেলা করত। কি স্থন্দর যে লাগত তথন গোটা বাড়িটা। এমন স্থন্দর লাল রঙের ইটেব বাড়ি, সামনে সবুজ লন, লনে ছটো মেয়ে সাদা ফ্রক গায়ে দিয়ে ছটো ছেলে সাদা কেড্স পরে অনবরত ছোটাছটি করছে। অজুবা কাছে পর্যন্ত যেতে সাহস পেত না। শহরে যারা থাকে তারা খুব অহংকারী হয়। অজুরাক কম খায় না এ ব্যাপারে। ওরা দ্রে তখন ফুটবল এ ওর কাছে ছুড়ে মারত। আসলে তখন অজুদের ইচ্ছা ছিল, ওরা কে কতটা বল ছুড়ে দিতে পারে মঞ্জু অঞ্জু দেখুক। ওরা বাড়ির ভেতরে না গেলেও কাছাকাছি থাকতে ভালবাসত।

মঞ্জুর মার ছবি দেয়ালে। মুখে খুব একটা ঘোমটা নেই। বিয়ের পরে পরেই ছবিটা তোলা হয়েছিল বোধ হয়। মঞ্জুর মা বয়সকালে ঠিক মঞ্জুর মতোই দেখতে ছিল। ছবিটা দেখলে ওর তখন এমন মনে হত। মঞ্চের পুরোহিত বংশের ছেলে সে। সব সময় সম্মান দিয়ে কথা বলার স্বভাব মঞ্জুর মার। মঞ্চু ওর মার সামনে তাকে নাম ধ'রে ভাকছিল বলে এক ধনক, তুমি ওকে কাকু ডাকবে মঞ্। তোমার কাকু হয়।

মঞ্জু তাকে চা দেবার সময় বলেছিল, কাকু তোমার চা।

মঞ্র হাত থেকে চা নেবাব সময় বলেছিল সে, এই মঞ্ তুমি কিন্তু বলে দিও না কাউকে, আমি চা খেয়েছি। মা বাবা জানলে ভীষণ বাগ করবে।

—এত ভয় কেন তোমার কাকু ? মগ্রু চোখ তুলে বলেছিল। তারপর কথা নেই বার্তা নেই সে ওর পাশে গা লাগিয়ে বসেছিল। পা ছলিয়েছিল। कि यেन कथा ভাবছিল মঞ্জু। আর মঞ্জুর গায়ে সেই গন্ধ। ' মঞ্জু পাশে বসে ওর চা খাচ্ছে। ওর ভেতরটা কেমন যেন করছিল। এখন আর এ-বয়সে ভেতরটা তেমন করে না কেন ? মঞ্জু চা খেতে খেতে বেনী ছটো একবার কাঁধে এনে ফেলল, আবার পিছনে, সে তাব চুল নিয়ে কি করবে যেন ঠিক করতে পারছিল না। আর কেবল ওব মুখের দিকে তাকিয়ে থুক থুক করে হাসছিল। বোধহয় ওব মুখ দেখে মঞ্জুর ভীষণ মায়া হচ্ছিল। সে যে সত্যি চুরি কবে একটা ভীষণ কিছু করে ফেলেছে সেটা বোগ হয় মুখে চোথে ধরা পড়ছিল। হাতে ছিল ওর সোনালি রঙের কাপ, কেমন গোলাপ জামেব মতো রঙেব চা। কি স্থন্দর ভাগ চায়েব। চা থেতে থেতে সারাদিন পর স্থন্দর এক জ্যোৎস্নার কথা মনে পড়েছিল তাব। যেন মঞ্জু আর সে সেই সাদা জেশংস্লায় ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাচ্ছে। নঞ্জুর মুগটা মসলিন দিয়ে ঢাকা। অথবা ঘোড়াটার মত্যে কপালে বড় চাঁদমালা। সাদা পোষাকের ওপর জরির কাজ। সোনালি ঝালরে ঢাকা তার মুখ। সে আর মঞ্ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে। কেবল যাচ্ছে। সে আগে, মঞ্ পেছনে। মঞ্ ওর কোমরে এক হাত রেখেছে। অত্য হাতটা ওর চুলেব ভেতর। স্থুন্দর স্থুদৃষ্ঠ হাতে ওর চুলে বিলি কাটার মতে৷ কবে যেন বলছে, কাকু ভোমার চুলে ফুলের গন্ধ কেন ?

সে কোন উত্তর দিয় নি। সে সামনে বোড়া ক্রত ছুটিয়ে

দিয়েছে। কারা যেন পেছনে আসছে ছুটে। কারা যেন হাজারে হাজারে ঘোড়ায় চড়ে ওকে ধরার জন্ম ছুটছে। যে সবার আগে ছিল, তার মুখ অবনাব মতো। অবনী তাকে ধরতে আসছে।

কিন্তু সে তথন অনেক দূরে। কোথায় পাবে অবনীরা তাকে আর মপ্তুকে। ঘোড়াটা তথন তাদের নিয়ে যেন কোথায় কোন বড় পাহাড় আছে, চারপাশে নানাবর্ণের ফুল ফুটে আছে, ঝর্ণা নামছে জলের, সোনার চাঁপা ফুল ভেসে যাচ্ছে, সে আর মঞ্জু সেই সোনাব চাঁপার সক্ষানে চলে যাচ্ছে। কেড এ-পৃথিবীতে থাকবে না, তাদের তথন বাধা দিতে পারে। সোনার চাঁপা ফুলটা সে সবাব আগে মপুর খোঁপায় শুঁজে দেবে ভেবেছিল।

অজু তখনই দেখল মঞ্ সেই সোনালি কাপে ওর জন্ম চা এনেছে। চায়ে ঠিক সেই আগের মতো গোলাপ জামেব রঙ।

মান্তব এ-ভাবে একটা বহস্তের ভেতর পড়ে যায়। অজু এসেই কি যে বংস্তেব ভেতর পড়ে গেল। এক এক কবে মঞ্ ওকে অবাক কনে দিছে। যেন মঞ্ এখনও কিছু ভোলেনি, ভুলতে পারেনি। এমন কি সে দেখল, সেই চায়েব কাপটা পর্যন্ত ভবহু এক। সে কিছুফল কেবল মঞ্জে দেখছিল। চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাছেছ খেয়াল নেই।

আব মণ্ডুও ভাবি উদাসীন মুখে অজুকে দেখছে। ওরও মনে হচ্ছে না একরার মনে কবিয়ে দেওয়া দবকার, অজু ভোমার চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তুমি এ-ভাবে বসে থাকলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা চা মানুষ কখনও খেতে পারে ন।।

ঘাটের কাঞ্চন গাছটার ফাঁক দিয়ে এলোমেলো সূর্যের আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। বেশ হুটো একটা ডাহুক পাথির সাড়াশক এখনও পাওয়া যাডেছ। বেলা হলেও ওরা ঝোপের ভেতর আশ্রয় নেয় না, বরং মনে হয় এখানে এরা নির্ভাবনায় আছে। কোন ভয় নেই এদের। মঞ্জু থাকলে বুঝি কারো কোন ভয় থাকতে নেই। গত রাতে কি যে একটা হয়েছিল, সে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারে না, বাতাসে এমন হয় এবং মঞ্জুর মুখ দেখে এখন সাহসও হচ্ছে না, মঞ্জু তুমি সত্যি করে বলতো কাল রাতে ঠিক ঠিক কি হয়েছিল! কারণ মঞ্জুব মুখে ভারি আশ্চর্য কঠিন হাসি এখন, সে বুঝি আর কিছুক্ষণ এ-ভাবে চুপচাপ হা কবে তাকিয়ে থাকলে হেসে দেবে জোরে।

সে তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা তুলে নিল। এবং দেখল, বেশ তাজা চা। স্থানর গন্ধ। মঞ্র শাড়িতে এখনও বাসি গন্ধ জেগে থাকতে পারে, কিন্তু দেখেতো মনে হয় না, মঞ্ এখন শাড়ি না পাল্টে থাকতে পারে। সে বরং এতসব ভাবনা থেকে নিজেকে একট্ স্বাধীন রাখতে চাইছে। মঞ্ আরও কাছে এসে দাড়াল। কি দেখল যেন মাথায়, বলল, তোমার ছটো একটা চুল পেকেছে অজু।

অজু বলল, তা পেকেছে। বয়স হয়েছে, চুলেব কি দোষ বল।

- চুল পাকার তোমার বয়স হয়নি। আমার তো তুমি যতই গোঁজো একটাও পাকা চুল পাবে না।
- -—তোমার বয়সে মেযেদের চুল পাকে না। মেয়েদের এক্ট্ বেশি বয়সে পাকে।
  - কি যে বল অজু! চাট। কেমন হয়েছে বললে নাতো গ
- —থুব ভাল। এখানে এখনও তাজা চা পাওয়া যায় ভাৰতে অবাক লাগে।
- —চা ভালই পাবে। কিছুতো বাইরে যাচ্ছে না। চা তো আমাদের ফরেন আর্নিঙ্গ গুডুস্। এখন তাও বন্ধ। আমরা খেয়ে ফুরোতে পারছি না।

অজু বলল, তোমার ছেলে কেমন আছে ?

- —ভাল। কাল ওর ভালো ঘুম হয়েছে।
- —ওকে নিয়ে তুমি একবার কলকাতায় ঘুরে এলে পার!
- —কি হবে ?
- —ওখানে ভাল ব্যবস্থা আছে। বড় ডাক্তার আছে।

- —এখানে নেই তোমাকে এমন কে বলেছে।
- —থাকতে পারে। কিন্তু আমার ভরসা কম।
- —তুমি চলে গেছ বলে এটা হয়েছে।
- —চলে যাওয়ার কথা না মঞ্জু, তোমার কোনো কোনো ব্যাপারে আমার মনে হয় থুব একটা একগুঁয়েমি আছে। ওটা মেয়েদের থাকা থুব ভাল না। কলকাতা অনেক বড় শহর। অনেক স্থযোগ-স্থবিধা, ঢাকাতে তেমন স্থযোগ-স্থবিধা হয়েছে বলে আমার ধারণা হয় না।

মঞ্জু হাসল।—তুমি দেখছি এসেই ধুব অস্বস্তি ফিল করছ।

- —অম্বস্তি কি এটা ?
- —অস্বস্তি না ! তুমি ওর অস্থথের ছঃখটা সহ্য করতে পারছ না । আমার থুব ভাল লাগছে ভেবে !

কি এমন কথা অজু ব্ঝতে পারে না। কখন যে ওর সময় হবে! তবু কিছু বলতে হবে বলে বলা, তুমি সকালে এখন চা খাওনা মঞ্ছু ।

- -খাবনা কেন ?
- আমাকে দিলে, অথচ তুমি নিলে না।
- —আমারটা হচ্ছে। হলেই কেয়া নিয়ে আসবে।

- —তোমারটা আবার আলাদা নাকি ?
- —তা একটু আলাদা বৈকি।
- সেটা খেয়ে দেখতে হয়।
- ---দেখাতে দিলে তো! বলে প্রায় দৌড়ে ঘরে চলে যাবে এমন ভাবে তাকাল অজুর দিকে।

অজু বলল, তুমি আমাকে এখন কি বলবে বৃঝতে পারছি না।
আমার খুব ভয় হচ্ছে। সেই লোকটার কথাও অজুর বলতে
ইচ্ছা হ'ল! কিন্তু কেয়া ছুঃখ পাবে। সে বলতে বারণ করেছে।

- —ভয় পাবার মতো আমি তোমাকে কিছু বলব না।
- —এখন তো ইচ্ছা করলে বলতে পাব মঞ্চু। কেউ তে। কাছে নেই।
- তোমার কি মাথা থারাপ। হাতে আমার এখন কত কাজ।
  ভাথো না, বলেই সে কাঞ্চন গাছটার ফাক দিয়ে কি দেখল, ঐতে!
  আসছে। জকার কাকা আসছে।

হঠাৎ এ-সকালে জব্বার কাকা আদতে, কি ব্যাপার ! এখানে যেন মঞ্ এতক্ষণ জব্বার কাকার জন্মই দাঁড়িয়ে আছে। জব্বার কাকা না ফির্নো সে ভেতরে যেতে পারে না ভেবে, অজু বলল, জব্বার কাকা বাদে চারপাশে আর কেউ নেই! বলে ঠাট্টার মতো জোরে হাসার চেষ্টা করল।

- —থাকবে না কেন। আছে, থাকবে। কিন্তু জব্বার কাকা এলে ঠিক হবে সেটা। থাকবে কি যাবে।
  - भारत।
  - —মানে ওকে আসতে দাও।

অজু দেখল জঝার কাকা লগি মেরে নৌকা এদিকে নিয়ে আসছেন। এখন শরৎ কাল, এবং এসময় এ-অঞ্লে জল কমতে আরম্ভ করে। জলের একটা ঘাস-পচা গন্ধ ওঠে চারপাশে। জলের সব জলজ ঘাস জলের ওপর ভেসে ওঠার স্বভাব। জল বাড়লে যতটা সহজ নৌকা চালানো, জল কমলে ঠিক ততটা সহজ হয় না চারপাশের জলজ ঘাস ভেসে উঠলে নৌকা তাড়াতাড়ি চালানো খায় না।

জব্বার কাকা জলের ঘাস, শাপনা পাতা ঠেলে ঠেলে আসছে।
বুড়ো মানুষ। একটা গানছা পরেছেন। এবং সে, নৌকার গলুইতে
কটা চাঁই পড়ে আছে দেখতে পেল। তাহলে জব্বার কাকা সকালে
মাছের সন্ধানে বের হয়েছেন। গতকাল চাঁই পেতে রেখেছিলেন
জলে, এখন সেগুলো তুলে আনছেন। মঞ্জু এবং একটু পর কেয়া
এসে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেছে বারালায। জ্ববার কাকা কি নাছ পেলেন
সেটা পুব সকালে ওদের দেখার কৌতৃহল। এমন কি সেই রুগ্ন ছেলেটার
পর্যন্ত। তাকে জানালায় মাছ তুলে দেখিয়ে আনতে হবে হয়তো।

—অজু বলল, জব্দার কাকা মাছ না পেলে আমাকে বাজারে পাঠাবে ভাবছ!

—দেখা যাক্। মঞ্ঠোটে বেশ সামাত হাসি টেনে বলল।

অজু ভেবে পায় না, মেয়েটা এখনও এত নেঁচে থাকার প্রেরণা অথবা সব কিছু উপভোগ করার বাসনা জীবনের ভেতর টিকিয়ে বেখেছে কি করে! একটা তছনছ জীবন, মেয়েদের যা কিছু হুংথের, সব কিছুর সে অংশীদার, অথচ মুখেচোগে এতটুকু সেজতা হীনতার ছাপ নেই! সরল, অনাভ্ন্বর, ঠিক সেই আগের মজুর মতো। কথায় কথায় হেসে যেলতে পাবে অথচ সব সময় কেমন একটা উদাসীন-ভাব। অজু বলল, যাই বল, বাজারে আনি যেতে পারব না।

—জব্বার কাকা এনে মেটা চিক্ সবে।

আসলে জকার ককো এলে কিছুই ঠিক হল ন।। অনেকদিন পর এত মাছ দেখে অজু কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। বাবান্দায় এসেই জকার কাকা চাঁইগুলো খুলে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সব মাছ বৈর করে দিলেন। কত মাছ! বড় বড় গলদা চিংড়ি, বেলে মাছ, কটা আশ্চর্য লাল নীল রঙের কই এবং বড় ট্যাংরা, পাবদা। একটা মাছও মরেনি। এবং মাছগুলো সারা বারান্দায় যেন এখন ছড়িয়ে যাবে। কেয়া লাফিয়ে লাফিয়ে সব মাছ তুলছে। অজুও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে পর্যন্ত ছুটে গিয়ে একটা চিংড়ির মাথা চেপে ধরেছে। মঞ্চরজায় দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা অভিজ্ঞ মানুষের মতো। কেয়া এবং অজুর ছেলেমানুষী দেখে মনে মনে বোধ হয় হাসছে।

এবং এই সকালের সূর্য বেশ তখন হলুদ আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে পাশে! বাঁ দিকে ডাকঘর, ডানদিকে ডিসপেনসারি, সামনে ঘাসের লন, লন পাব হলে নানাবর্ণের ফুল নিয়ে বাগান, এবং সকাল বলেই ঘাসে ঘাসে এখন কুয়াশার জল। শরতের বিন্দু বিন্দু আকাশ ধোয়া শিশির দানার মতো শিশিরেব বিন্দু খেলা করে বেড়াচ্ছে ঘাসে ঘাসে। দূবে কোথাও কোন মোরগের ডাক। ঘোড়াটা, সময় হলে ভেকে উঠতে পারে, আব পুকুরেব পাড়ে পাড়ে যে সব গাছ আছে তার ভেতর লুকিয়ে থাকে সব ছোট ছোট পাথিরা। ওরা কিচ কিচ করছে এখন। চাবপাশের কলরবের ভেতর এমন একটা ছবি দেখতে মঞ্ব ভীষণ ভাল লাগছে। কি স্থন্দর লাগছে সকালটা। ওর একমাত্র যে ছেলে, যে আজ কাল অথবা পবশু মরে যেতে পারে মজুর চোথ দেখে তা মনেই হয় না। যেন মঞু এমন সকাল অনেক-দিন পব, ঠিক অনেকদিন পব বললে ভুগ হবে, যেন দীর্ঘদিন সে এমন একটা সকালের প্রতীক্ষায় সারাজীবন বসেছিল। সে এবং অজু এক নির্জন মাঠের ভেতর দাঁডিয়ে, ঈশ্বরের অনন্থ রহস্ত আবিদ্ধার করে ফেলে অবাক হয়ে গেছে। যেন বলছে, যা, কি যে হয়ে গেল!

আসলে মঞ্ব চোখছটো দেখলে বোঝা যায় সে এখন খৃব স্থল্রে চলে গেছে। জব্বার কাকা এখন ওদেব মাছ তুলে দিতে সাহায্য কবছেন। মাছগুলো একটি ঝুড়িতে তুলে তিনি টাইগুলে। পরিদ্ধার কবে ফেললেন। তারপর মুখ বেধে শেফালীগাছের নিচে বেখে দেখলেন বেলা কত হল। ডিসপেনসারির দরজা খুলে দিছেছ অলিমন্দি। সকালের রোদ ঘাসের ছায়া পার হয়ে লম্বা হয়ে চুকে গেছে জানালায়। বড় বড় কাচের আলমারিতে রোদের ছায়া চিকমিক করছে। ওঁর নমাজের সময় চলে যায়। তাড়াতাড়ি অজু করে ডিসপেনসারি ঘরের লম্বা চকিতে ছোট একটা গামছা

পেতে, তিনি সেই যে পৃথিবীর নিয়ামক অথবা আরশু সব কি আছে, পৃথিবীর বাইরে যা সূর্যের মতো তেজী এবং অনেক দূরের সব গ্রহ নক্ষত্র মিলে যে অনস্ত লোক সেখানে যেন কোন খবর পৌছে দেবার জন্ম সামনে তুহাত প্রসারিত করে দিতে চান।

কেয়া ভেতরে যাবার সময় ফিসফিস গলায় বলল, মুর্শিদ উঠে বসে আছে। জানালা দিয়ে হুবার মুখ বার করেছে।

—গলা শুকিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চা দিয়ে আয়।

কেয়া বলল, এখনতো অজুদা এনেডে। ও অজুদার সঙ্গে এসেছে এমন চালিয়ে দিলে কেমন হয়।

- —মন্দ হয় না।
- —তবে মুর্শিদকে বলি বের হয়ে আসতে। দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।
- —এত তাড়াতাড়ি করিস না কেয়া। আগে যে মানুষটা এল তাকে ছাখ সে কোন জাতের।

ভরা কথা বলতে বলতে, ভ-পাশের হুঠোনেব দিকে চলে যাচ্চে। ভরা ঘরের ভেতর দিয়ে বেশ হালকা পায়ে চলে গেল যেন। যাবার সময় না মজু, না কেয়া কোন কথা বলে গেল। যেন ভরা কি গোপনে সলা পরামর্শ করতে চলে গেল। অজু ঠায় আবার বসে থাকল। কিন্তু হাতটা মাছের, হাতটা ধোয়া দরকার। না হলে খাসটে গন্ধ উঠছে। সে উঠে দাড়াল। ভাবল একবার বাথকমে যাবে। কিন্তু মনে হল, বাথকমে না গিরে সে কেয়াকে বলবে, একটু জল দিতে। আসলে ভর এখন এই বারান্দায় একা একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না। সে ইচ্ছে করলে, একটু যুরে বেড়াতে পারত। এবং দত্তদের বাড়ির পান দিয়ে টক অড়হর গাছের নিচে গিয়ে দাড়াতে পারত। সে খবগু জানে না গাছটা বেঁচে আছে কি নেই। অথচ এই সকালে কেন যে গাছটার কথা মনে পড়ে গেল।

সে এভাবে যথন নানারকম ভাবতে ভাবতে ও-দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন সে দেখে অবাক, কেয়া চা নিয়ে আবার সেই পুরোনো ঘরটার দিকে যাচ্ছে। এবং এ-সময় এ দিকটায় অজু আসবে মঞ্জু যেন ভাবতে পারেনি। মঞ্ তাড়াতাড়ি এলোমেলো কথা আরম্ভ করে দিল। বলল, কেমন লাগছে সকালটা!

- <u>—ভাল না।</u>
- —ভাল না কেন!
- —ধ্যাৎ একেবারে কিচ্ছু নেই।
- —কি থাকবে আবার।
- —সব কেমন চুপচাপ। কোনো লাইফ নেই।
- —কেয়াকে নিয়ে একবার **যুরে এ**স না !
- —কোথা থেকে ঘুরে আসব ?
- —তোমাদের বাজি থেকে!

অজু ঠাট্টা করে বলল, কেয়ার বুঝি খুব লাইফ আছে !

- —ভীষণ
- —ভীষণ মেয়েটা ও-দিকে বন জঙ্গলে ঢুকে গেল কেন গু
- এই ওব অভাাস। ও চা বসে থেতে পারে না। কিছু শাক ভূলতে বললাম, বললাম চা-টা থেয়ে যা, কিছুতেই থেয়ে গেল না। পুক্ব পাড়ে স্থন্দর গিমাশাক হয়েছে। শাকও তুলবে, চাও থাবে। তুমি তো গিমাশাক খেতে খুব ভালবাসতে।

অজ্ব আবাব বলার ইচ্ছে হল, আচ্চা মঞ্জু কাল রাতে দেখলাম কে যেন একজন মানুষ ঐ বনজঙ্গলের দিকে তেনাদের পুরোনো আমলের বেহারাদের ঘরটা আছে সেদিকে হেঁটে যাচ্ছে। বেশ লম্বা, তাজা মানুষ। এবং ওকে সুপুরুষই বলা যায়। বলতে গিয়েও সে থেমে গেল। কেমন যেন এ বাড়িতে সব কিছুই এখন রহস্তে ঘেরা। আসলে কেয়া যাচ্ছে সেই ঘরটার দিকে। সেই ঘরটায় যে মানুষটা থাকে তার জন্ত কেয়া চা নিয়ে যাচছে। সে এ-সব বলে দিতে পারত। বলে দিতে পারত, মঞ্ তুমি আমার সঙ্গে মিথাা কথা বলছ। তুমি মিথাা কথা বললে ভীষণ খারাপ লাগে। সে বস্তুত মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে সত্য কথাটা বলতে পারল না। মঞ্কে যেন অযথা একটা কপ্তের ভেতর কেলে দেওয়া হবে।

আর সে লক্ষ্য করছিল, মঞ্জীষণ অস্বস্তিতে আছে। সে যেন এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মঞ্জুর অস্বস্তি আরও বেড়ে যাবে! কারণ একটা মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে আরও দশটা কথা বানিয়ে বলতে হবে। কারণ কেয়া এখনই ফিরে আসতে পারে। ওর হাতে চায়ের কাপ নাও থাকতে পারে। কোঁচড়ে গিমাশাক না থাকলে মঞ্ বানিয়ে বানিয়ে আর কি বলতৈ পারে, এ-সব মনে হলে অজু আর দাঁড়াল না। সে সোজা করিডোর দিয়ে ঢুকে রুগ্ন ছেলেটার ঘরে এসে দাঁডালে দেখল, জানালা দিয়ে রোদ, পাশে কাট-মালতি গাছ, ছুটো একটা ফুল, অসময়ের ফুল কিনা সে জানে না। কারণ কখন কোন গাছে কি ফুল ফোটে কলকাতায় থেকে তা প্রায় ভূলতে বসেছে। সে দেখল, স্থন্দর হুটো পাখি, কি যে রঙ-বেরঙের পাখি, আহা, ছেলেটির চোখ মুখ এখন একেবারে সাদা। এমনকি অজু যে এ-ঘরে এসেছে, ছোট্ট ছেলেটা চোথ মেলে যেন দেখতে পাচ্ছে না। ওর বুকের ভেতরে ভীষণ কট্ট পুরে রেখেছেন ঈশ্বর। যথন চারপাশে সব গাছ গাছালি এমন স্থন্দর শরতের রোদ, নীল আকাশ, এবং মাছেরা জলের নিচে ঘোরাফেরা কংছে তখন এক রুগ্ন বালক চুপচাপ শুয়ে থাকলে ভীষণ খারাপ লাগার কথা। অজু এ ঘরে এলেই মঞ্ব কষ্ট কি যে ভীক্ষ, এবং কত সহজে মঞ্জু সব ভূলে থাকার চেষ্টা করছে বুঝতে পারে। এবং তথনই মনে হল সে মগুকে কথনও সেই মানুষটার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। মঞ্ না বললে, সে নিজে জেনে নিতে পারবে না। সে নিজে বলতে চাইলে যেন মঞ্জকে খব ছোট করা হবে।

মুর্শিদ লাফ দিয়ে উঠে বদল। তারপর ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে, এক ঝলক হাসি কেয়ার। সে বলল, মিঞার আর তর সইছেনা।

—ছোটবিবি সত্যি বলছি, তর সইছে না।

## —আবার ছোট বিবি।

মুর্শিদের মনে হল অনেক দিন হল সে কেয়াকে ছোটবিবি ডাকছে না। বিশেষ করে যেদিন থেকে ঢাকায় ইণ্ডিয়ান আর্মি মার্চ করে ঢুকে গেল সেদিন থেকে। আগে সে কথায় কথায় বলত, ছাথো ছোট বিবি তোমার ভয় নেই। তখন কেয়া ছিল কতকটা মুর্শিদের আণ্ডারে। যদিও মুর্শিদের তেমন ক্ষমতা ছিল না, তবে কেয়াকে নিয়ে মোটামুটি মেজর স্কিকুল সাহেব খুশিই ছিলেন। ওর কাছে কেয়াকে খুব একটা নাস্তানাবৃদ হতে হয়নি। অন্তর্গে মেজবের হাতে পড়ে কেয়ার প্রাণের আশক্ষা ছিল না। একট্ কাছাকাছি খুব স্থানরী মেয়ে নিয়ে বসে থাকার স্বভাব ছিল স্ফিকুলের।

তবু কি করে যে কি হয়ে যায়। মুর্নিদ সেই বিবল জনহীন প্রান্তবে একা একদিন কেয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। মেজরের যে কোথায় গণ্ডগোল তাব জানা ছিল না, কেয়াকে মুর্ণিদের অণিণে না বেখে আবার তাকে অন্ত একজন স্বদোবের কা**ছে** পৌঙে দেওয়ার হুকুম হয়েছিল ৷ মূর্নিদের ওপর শুধু ভার কেয়াকে ঠিকমতো পৌছে দেওয়া। কেয়ার জন্ম মূর্নিদ তখন চুপচাপ বন্দুকের নলে হাত রেখে বদে থাকত। এবং কখনও কখনও কেয়াকে **খু**ব কাতর দেখালে ওব কেন জানি মিনাবেব চোখ ছটো তেসে উঠত। মনে হত ইণ্ডিয়ান অ।মি সারা পাকিস্তানে ঢুকে গেছে। টেবর তারা। যেন একট। মরুভূমির ওপর দিয়ে হাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ওর বিবি মজিনাকে। অনেক দূরে উটের ওপর সে দেখতে পেত একজন ভারতীয় সৈত্য, এবং ওর কাঁধে লুটিয়ে পড়ে আছে মিনার। সে তথন ভয়ে রাতে ঘুম যেতে পারত না। ছঃম্বপ্ন থেকে আঁৎকে উঠলে সে ভাবত, কেন এ-ভাবে মানুষেরা যুদ্ধে আসে, সেতো একজন ভারতীয় হতে চায় না—কিন্তু সেই যে তার বাল্য স্মৃতি— ফুলবাগান পার হয়ে কেবল সামনে নলখাগড়ার বন, কাঠের গোলা. এবং উল্টোডাঙার খাল বরাবর গেলে এক বিস্তীর্ণ মাঠ। নীচু নাবাল জমি, কতরকমের পাথি উড়ে আসত। ভেড়িগুলোতে আজস্র মাছ। সে কতদিন খুব সকালে মাছের আশায় হাঁটতে ইাঁটতে উল্টাডাঙার পুল পার হয়ে নিচু নাবাল জমিতে নেমে গেছে। বড় বড় পাবদা, অথবা কখনত কখনত গলদা চিংছি সে ধরে আনত, অথবা পুলের নিচে এক মসজিদ, সেখানে সকাল সকাল বাপজি চলে যেত আজান দিতে। বাড়ির চাতালে আন্মা বদনা থেকে পানি চেলে বলত, ওঠ মুর্শিদ, সবের হয়ে গেল। পড়তে বোস।

কেয়া দেখল, মুর্নিদ খুব নিবিষ্ট মনে চা খাচ্ছে। সে কেয়াকে আর কিছু বলছে না। এমন কি কেয়া যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে যেন কেমালুম ভূলে গেছে। কেয়ার তখন ভারি রাগ হয়। সে না বলে পারে না, মিঞার ছোট বিবির কথা আবার মনে আসে কেন পূ

—মনে আসে, এই এমনি, মানে চলে যাবতো। অনেক কথা মনে পড়ছে।

কেয়া ভয় দেখাবার মতো বলল, কে বলছে তুমি চলে যাবে।

- —কেন মঞ্।
- --মঞ্দি বলেছে তুমি চলে যাবে ?
- —না, ঠিক না বললেও, ঐ যে কে এদেছে, আমাকে নিয়ে যাবে কথা আছে, আমি তার সঙ্গে চলে যাব।
  - —সব গণ্ডগে!ল হয়ে গেছে !
  - --তার মানে!
- —মানে ভীষণ পাকিস্তানী বিদেষ তার। তোমার কথা শুনে ভীষণ ক্ষেপে গেন্তে।
  - —মানে! তুনি কি বলছ কেয়া?
- বলছে, এতবড় একটা রিস্ক তোমরা ঘাড়ের ওপর রেখেছ।
  পুলিশে এতদিন খবর দাঙনি!

কেয়া দেখল, ভীষণ চোখমুখ শুকিয়ে গেছে মুশিদের। এমনি লম্বা মত মানুষটা। গাল সাফ-সোফ রাখার স্বভাব। রঙ ভীষণ উজ্জ্বল। চোথ বেশ বড়। নাক উচু। একজন ভাল মানুষের স্বভাবে যা যা থাকে, মূর্শিদের মূথ দেখলেই বোঝা যায় সব তার আছে।

সে এখন চুপচাপ পাশে চায়ের কাপটা রেখে দিয়েছে। মাথা
নিচু কবে বেথেছে এবং মনে হয় ভীষণ কিছু ভাবছে। মূর্শিদের

এমন ককণ চেহাবা দেখে কেয়াব ভীষণ মায়া হল। সে রসিকতা
কবতে গিয়ে কেমন একটা ভীষণ ছেলেমান্ত্রঘী করে ফেলেছে।
এটা করা ঠিক হয়নি। সে এবার বেশ জোবে হেসে দিল, আরে
সাহেব না। ছোটবিবি থাকতে তোমার ভয় নেই। মঞ্জুদি এখনও
কিছু বলেনি। অজুদা ভীষণ ভাল মানুষ।

মুর্শিদ যেন এখনও ভবসা পাচ্ছে না।

কেয়া বলল, চা খাও। কাপ প্লেট নিয়ে যাব। তোমার ছধ মাদবে আবার।

मूर्निष रलल, मञ्जू এथन ७ रालान !

---না! বলবে, তুমি বাস্ত হবে না, মঞ্দি, ঠিক সময় হ**লেই** বলবে।

সে এবাব কেমন ঢোখ উদাস কবে কেলল। সামনেব জানালার একটা পাট খোলা। সে বলল, খামার কিছ ভাল লাগড়ে না কেয়া। হাবপ্ৰই কি মনে হলে খলল, নালু কেমন আছে গু

কেয়া বলল, ভাল না সাহেব।

- —আমি কখন যাব ওব কাছে গ
- -বলতে পাবছি না।

অজুদা আসায় এখন একটা সুশকিল দেখা দিয়েছে, যখন তখন কৈয়া নিরিবিলি ওকে ঘরেব ভেতর নিয়ে আসতে পারছে না। কখন অজুদা বাইরে থাকবে, অথবা অজুদাকে বিছু সময়ের জন্ত বাইবে নিয়ে যেতে হয়, না হলে অজুদা টের পাবে, টের পেলে অজুদা কি-ভাবে নেবে, একজন ডেজার্টার মানুষ, ধরা পড়লে ভীষণ হাঙ্গামা এবং নানাভাবে উৎপীড়ন আসতে পারে—এতবড় একটা দায়িছের কথা হয়তো সেজন্ত মঞ্জ্দিও চট করে বলতে পারছে না। তবু মুর্শিদ এখানে যতদিন আছে, অর্থাৎ সেই ঐতিহাসিক দিনগুলির

প্রায় প্রথম থেকেই, এবং কি করে যে অবনীদার সঙ্গে ওর আলাপ. হয়তো অষুধের জন্ম প্রথম মুর্শিদ অবনীর কাছে এসেছিল। একটা কলিক পেন টেন হবে। কবিরাজী প্রায় ধন্মরের সামিল। এবং এক সময় নিরাময় হলে, মুর্ণিদ প্রায় বুক আগলে রাখত ওদেব। অথচ মুর্শিদ তথন জানত না, সে এ-ভাবে বেশিদিন তাদের রাখতে পারবে না। শান্তি কমিটির মান্তবেরা ক্রমে মেজরকে নানাভাবে উৎসাহিত করত, অবনীবাব কলাববৈটর। ধর দ্বারা সব হতে পারে। ক্রমে এ-ভাবে একটা সাংঘাতিক অবিশ্বাস এবং পরে মূর্শিদের সঙ্গে আরও তুজন এসেছিল— মুর্শিদ একজন ডিসিপ্লিনড মিলিটারি পার্সন, সে স্নাজ্ঞাবহ দাস মাত্র। সে চুপচাপ হেঁটে হেঁটে অবনীবাবুর পাশা-পাশি হেটে টেটে তার কঠিন শক্ত হাত ধবে যেন বলার ইচ্ছে ছিল. অবনীবাবু আমাকে মাপ করবেন। আল্লার কাছে কি জবাব দেব জানি না, আপনি আমার দোস্ত। আমার কাছে আপনি বড় কাছের মানুষ অবনীবাবু-কিন্তু আমি একজন মিলিটারি পার্সন। আমার কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু নেই। শুধু হুকুম তামিল করতে পারি। তুকুম তামিল করা আমার ধর্ম।

অথচ আগের দিনগুলো কি যে ভীষণ ভালো ছিল। সে বিকেলে ফল-ইনের ভাগে, অথবা স্বাব রোল কল হয়ে গেলে একটা টর্চ নিয়ে বের হগে পড়ত। একটা সাইকেলে চলে আসত অবনীবাবুব ডিদপেনসারিতে। এখানে নানারকম গল্পজ্বন, মাঝে মাঝে জব্বার চাচা চা নিয়ে আসত ভেতব থেকে। যাবার সময়, সে ডাকত মগ্রু বৌদি, কেয়া, কেয়া কোথায় মগ্রু বৌদি, নামার ছোট বিবি।

আর এই নিয়ে ছিল ভীষণ হাসাহাসি। কেয়া ভীষণ ক্ষেপে যেত। সে বলত, মুশিদ তোমার মাথায় নারকেল ভাঙব।

মুর্শিদ হাসতে হাসতে বলত, ছোট বিবি, তরমুজ । তরমুজ তুমি, কেটে কেটে চিনি দিয়ে খেতে ও কি যে আরাম। একেবারে চিনির রস! টুই টুফুর।

—মুর্শিদ ভাল হচ্ছে না।

মাঝে মাঝে তখন মঞ্ ধমক দিত, কেয়া এটা কি হচ্ছে ? অসভ্যতা। সাহেব তোর ছোট না বড়।

কেয়া তথন কথা না বলে চুপচাপ পা ফেলে ভিতরে চলে যেত।

এ-ভাবে মুর্শিদ এ-বাজিতে আত্মীয়ের মতো ছিল। সে সাইকেলে
মাঠের ওপর দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যেত। কথনও গোপের
বাগান পার হয়ে দেখতে পেত সেখানে নদীর চব সামনে, ধ ধ্
বালিরাশি, এবং চাঁদ উঠলে ওর বিবির কথা মনে পড়ত। বিবির
কথা মনে পড়লেই মঞ্জুদির কথা মনে পড়ত, মঞ্জুদিব কথা মনে হলে
কেয়ার কথা, অবনীবাবুব কথা—সব কথা, এবং বর্ডার পার হয়ে গেলে
সেই উন্টাভাঙ্গার মাঠ, কববখানা, তারপব পুরোনো বাজি, একটা
বিরাট দেশের সে মাতুষ, অথচ কেন যে সে নিজেকে আলাদা
ভাবতে ভালবাসে—ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। শৈশবে সে এমন
কথনও ভাবতেই পারেনি। কেউ তাকে তার শৈশব থেকে নির্ধাসনে
নিয়ে যাবে।

কেয়া দেখল জানালা দিয়ে মুশিদ তাকিয়ে আছে। কথা বলছে না। অথনীদার জামা পাণ্ট অথবা পাজামা পাঞ্জাবি সব ছোট ছোট। সে-সব পরে থাকে বলে একে কিছুটা জোকাবের মতো লাগে। কখনও কখনও এই নিয়ে ভীষণ হাসাহাসি। মুশিদ তখন ছেলেমান্থবের মতো আরও সব ইাটাইটি, চোখেব ইসারা, কখনও বেঁকে, কখনও লম্বা হয়ে যাওয়া সে একেবারেই তখন জোকার সাজতে ভালবাসে। আসলে তখন কেয়া ব্বতে পারে এ-সবের ভেতর মুশিদ তার ছেলেমেয়েদেব ভুলে থাকতে চায়। এবং যখন চ্পচাপ থাকে, কথা বলে না, দশটা কথা বললে, একটা কথার জবাব দেয় তখন কেয়া কি করবে ভেবে পায় না।

এবং এই মানুষ সব নিশিদিনে, একটা পায়রার মতো ছিল ওদের সঙ্গী।

। কেয়া বলল, আমি গিয়ে অজুদাকে কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছি।
-কোথায় পাঠাবে!

## --- দেখি।

আবার সেই করুণ চোধ। কেয়া হেসে দিল, আরে তোমার কাছে ওঁকে পাঠাচ্ছি না। তোমার যেমন ছেলেবেলা কলকাতার কোন ডাঙ্গায় না বাজারে কেটেছে, অজুদার তেমনি এখানে কেটেছে। অথচ ভাখো তোমরা হজনই হুদেশের মানুষ। বলে কেয়া কি ভাবল। বলল, আমি এখন এ-দেশের। আমরা এখন তিনটা দেশ। তুমি আমি অজুদা তিন দেশের মানুষ। ভাবা যায় না।

মুর্শিদ বলল, সত্যি। কেয়া বলল, অথচ ছাখো ভোমরা আমাদের কি না করেছ। মুর্শিদ চুপ করে থাকল।

- —কি কথা বলছ না কেন ?
- কি বলব বল।
- —জবাব দাও।

কেয়ার চোথ মুথ দেখলে মনে হবে সভ্যি সে জবাব না নিয়ে ছাড়বে না। তারপর কেয়া থুব একটা সরল মেয়ের মতো বলল, কিগো মুর্শিদ মিএয়, কোন জবাব দিতে পার না। এত দ্র থেকে ধর্মের নামে দেশ শাসন করলে এই হয়। মায়্রের স্থুথ য়য়খ বুঝলে না, কেবল শাসন করে গেলে। তারপর কেয়া খুব বক্তৃতা দিচ্ছে ভেবে বলল, অজুদাকে পাঠিয়ে দেব! তুমি সোজা কথার মায়ুষ না!

- —এই কেয়া। প্লিজ।
- —প্লিজ-ফ্লিজ না।

কিন্তু তবু কেয়া জুটে বের হয়ে যেতে চাইলে মুশিদ বলল, আপ্লার কসম!

কেয়া হা হা করে হেসে উঠল। এবং ঘাসের ওপর বসে পড়ল হাসতে হাসতে। কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সে মানুষটাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অজুনার নামে কি ভয় : কেয়া এসে দেখল, অজুদা বাইরে চুপচাপ বসে রয়েছে। মঞ্জুদি কাছে নেই। বা'জান হাম্বল দিস্তায় শুক্নো লতাপাতা গুঁড়ো করছে। এবং ঘোড়াটা গাছের নিচে ঘাস খাচ্ছে।

কেয়ার কেন জানি এমন লম্বা বারান্দায় সকালের রোদে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। এটা শরৎকাল। জল ক্রমে কমে যাচ্ছে। জলে এবার একটা ঘাসপচা গদ্ধ উঠবে। এবং এখন যেন এ-বারান্দায় দাঁড়ালে টের পাওয়া যায়, কেমন এক নির্জনতা চার-পাশে। কোন ভয় লাগছে না। উদবিয় হবার কোন কারণ নেই। অথচ এমন এক নির্জনতা এক সময়ে ওদের কাছে কি যে নিদারুণ ছিল। ওরা রাতে ভয়ে য়ৄম যেতে পারত না। তারপর…না, এমন সকালে কে তারপর…আর ভাববে না। ভাবলে হয়তো এখুনি মাথা য়ুরে পড়ে যাবে। মুর্শিদ ভাগ্যিস ফের হাত বদল করে নিজের হাতে নিয়ে এসেছিল তাকে! তা না হলে!

সে ডাকল, অজুদা চা খেয়েছ ?

- কখন !
- আবার দেব।
- -- FTG 1
- কতবার দিনে চা খাও ?
- —যতবার দেবে।
- এথানে তো তা হবে না। চিনি পাওয়া যায় না। গুড় নেই। সব আকাল।
  - —তবে যা দেবে।
  - —সব সময় দেওয়া নাও হতে পারে।
  - —দিও না।
  - তুমি একবার ওদিকটায় যাবে ?
  - —কোনদিকটায়!
  - —ভোমাদের বাড়ির দিকে।
  - --- 5ल ।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, মঞ্জুদি, আমরা যাচ্ছি।

- —কোথায়।
- —অজুদাদের বাড়ি।
- -- এখন যাচ্ছিদ! মাছ কে কাটবে।
- —এদে কাটব।

আসলে এই যে জোরে জোবে কথা, সব মুর্নিদকে যেন শুনিয়ে দেওয়া, আমরা যাচ্ছি। তুমি এখন নীলুর কাছে এসে বসতে পার।

কেয়াকে মুর্শিদ জানালায় বেস দেখতে পেল। জিসপেনসারি পার হয়ে এখন বড় অর্জুন গাছটার নিচ দিয়ে কেয়া আর সেই মার্ষটা যাছে। সে তখন বের হয়ে একটু ঝোপজঙ্গল পার হয়ে খুব কাছে গিয়ে সেই বিদেশী মার্ষটাকে দেখার চেষ্টা করল। ইণ্ডিয়ার মার্ষ। এখানে এসেছে। কলকাতায় থাকে। কলকাতা মানে তার কাছে, ষষ্টা তলা, চণ্ডিতলা, বাগমারি, অথবা সেই সব জলা, যার পাড়ে পাড়ে সে নিত্তাদিন শৈশবে বুড়ি ওড়াতো অথবা সব কাঠের গুদাম পার হলে শুধু মাঠ, ঘাস, কবরভূমি এবং নিশিদিন ওর কাছে ছিল সব কিছু অত্যন্ত কাছের, সেখানে কি সেই মার্ষ যায়! সে কি বলতে পারে, মসজিদের পাশে সেই পীরের দরগা এবং একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ জিল, অথবা, সেই ওঞ্চল মিঞার দোকান, মোহরমের দিনে যে লোকতা লাভবার টুলি, রাওভার তববারি বিক্রি করত। স্কল মিঞা জিল ওর কাছে ছনিযার সব চেয়ে আশ্চর্য মান্ত্র। সে তো স্ব সময় মকা অথবা মদিনার গ্রা. প্র নাবিকের গ্রা, যেন ওর গল্পে

এবং মুর্শিদ জানে, লোকটার কোনো এমনিতে সঠিক ব্যবসা ছিল না। সে আমের দিনে আম, জাম জামক্রলের দিনে জাম জামক্রল অথবা মেলার সময় আতাফল, এবং নানারকমের মালি শোলার পাথি, হরিণ হাতি এ-সব বিক্রি করত। আর মনে আছে, লোকটা বিক্রি করত মোহরমের দিনে রাংতার টুপি, রাংতায় মোড়া কাঠের তরবারি ঢাল। সেই মানুষটাকে কি এখনও ষ্ঠীতলার মাঠে বলে থাকতে দেখা যায়! অথবা দেই লোকটা, যে আসত শীতে বহুরূপী সেজে। সে সকালে এসেই ঢোল পেটাত। আর বস্তির সব ছেলেমেয়েরা ছুটত ঢোলের শব্দ শুনে। ধরা ঘিরে দাঁড়াত। সাদা বঙেব ঘোড়া, আসলে ওটা ঘোড়া ছিল না, মারুষটার নাম ছিল মন ধুর, সে থাকত মাঝে, সামনে ঘোড়ার মুখ, পিছনে লেজ, কাপড় দিয়ে ঢাকা। এবং নিচে কি যে থাকে কে জানে, সে হাতে বাখত চাবুক, সে লাফালে-ঝাঁপালে ঘোড়াটাও লাফাত ঝাঁপাত। এমন একটা কাপডেব ঘোডা তার কাছে কখনও মনে হয়নি, কাপড়েব। জ্যান্ত ঘোড়াটা চড়ে এলেও সে মনম্বকে তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য মানুষ ভাবত না। সে নেচে নেচে গান গাইত। যেন ঘোড়ায় চড়ে গাইছে। তুল হন্ যায়। আর কি সব, সাদি সমন্দের গান, তার মনে নেই। তবু সে যেন ভাবে, মনপুৰ যে জগতানয়ে বেচে ছিল, তাৰ প্ৰাণে, এবং এখনও সে যখন মিনার অথবা মজিনাকে গল্প করতে বসে, বাব বাব ঘুরে ফিবে আসে দেই হুটো মানুষ, একজন নুকল, অন্তজন মনস্ব। ভাবতবর্ষ বাদে সে ছটো মাতুষকে পৃথিবীব আর কোথাও আবিষ্কার করা যাবে না দে জানত। ওর বুক থেকে তখন সামান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠত। শৈশবে সে কেন যে এ-ভাবে বার বাব ফিবে যেতে চায়। সেই মানুষটা তেঁটে যাচ্চে। যে কেবল বলতে পাবে, ভারতবর্ষে ওবা এখন ও বেঁচে আছে কি না।

মুর্শিদেব ভারি লোভ হচ্ছিল, কেয়া এবং সেই মান্ত্র্যার পাশে পাশে হেঁটে যায়। কিন্তু পারে না। কারণ মঞ্জু এখনও কিছু বলছে না। ্রাম্পু না বললে সে কিন্তু হট্ করে করতে পারে না। মানুষের মনে কি থাকে কেউ কখনও সঠিক বলতে পারে না।

সে ঝোপ থেকে এবার উঠে পড়ল। ওরা বড় আমগাছটার নিচ
দিয়ে একটা ছাড়াবাড়িতে উঠে গেল। ওর পরে পুকুর। পুকুর
হাজা মজা। এখন বর্ধাকাল বলে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! এবং
একটা বাস পাকা রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছে। এটা আটটার বাস।
আটটা বেজে গেছে তবে। এবং ওরা যখন একটু ঘুরতে গেছে, সে এই

কাঁকে নালুর ঘরে যেতে পারে। নীলু ওকে দেখলে ভীষণ থুশি হয়।
আর শিশুর মুখের সঙ্গে কেন যে সে সব শিশুদের মিল থুঁজে পায়।
সে তথন আর কেন জানি ওর পাশ থেকে উঠতে পারে না, কেবল
বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। শিশুরা পৃথিবাতে একই রকমভাবে বাঁচে।

সে বারান্দায় এসে দেখল, মঞ্জু একটা বড় থালায় চিংড়ি মাছ, বেলে মাছ, পাবদা মাছগুলো ঢেকে রাখছে। যে কাজ করে দেয়, দে অন্য কাজ করছে। সে এখন এদিকে নেই। এবং সে দেখেছে মঞ্জু, ওর সামনে মুর্শিদকে বের হতে বারণ করে না।

এ-ভাবে মুর্শিদ ঘরে চুকে দেখল, জানালা খোলা নেই। সে
নীলুর মাথার সামনে জানালা খুলে দিল। হয়তো কেয়ার কাজ।
সকালের দিকে সে খুলে দিয়েছিল হয়ত। আবার যাবাব সময় বন্ধ
করে রাখতে পারে। সে এ-সব ভাবল। আর বেশি সে এখন
সামনের দিকে যেতে পারবে না। কারণ একটু পরেই সামনের ঘর
পার হলে বার-বাড়ির বারান্দা, মাঠ, বা দিকে নীল ডাকবাক্স।

সে চুপ্তাপ নীলুর পাশে বসল। নীলু ওকে দেখে একটু হেসেছে।
নীলুতো জানে না, যে তার বাবাকে এক বিকেলে না সেটা সকালই
কবে, ঠিক যেন সে মনে করতে পারে না, কাকে কখন, কোন সময়ে
বড় মাঠে নামিয়ে হত্যা করেছে। শুধু অর্ডাব—কিল। সমস্ত
কলাবরেটর দের খুঁজে বের কর। যাবা দেশের স্বাধীনতা বিপর
করেছে, যাদেব জন্ম আমাদের আজ গৃহযুদ্ধ, তাদেব খুঁজে বার কর।
য়্যাও স্থাট দেম আনটাল দেয়ার ভেখ।

হায় সে তো একজন আজ্ঞাবহনকারী নান্ত্র। সে এ-ভাবে মেরে গেছে, তা কত, সে এখন সংখ্যা নিরপণ করতে পারে না। কেবল নীলুর সামনে বসলেই সে কেমন বোকা হয়ে যায় যেন নীলু ইচ্ছে কবলে ওব বোকামিব জন্ম ৬ঠ-বোস করাতে পারে। এবং এ-ভাবে সে মাঝে মাঝে কেন যে নীলুকে ভীষণ ভয় পায়। নীলু হাসলে, সে তখন আব কিছুতেই হাসতে পারে না। মুখ গোমড়া করে বসে থাকলে, নীলু বলবে, মুর্শিদ চাচা তুমি কাঁদছ।

কেয়া বলল, অজুদা ওটা কাদের বাড়ি ছিল বলতো ?

- —দত্তদের।
- —দত্তরা ক'ভাই ছিল <u>গু</u>
- -- এরা ছিল চার ভাই। নিবারণ দত্ত, প্রফুল্ল দত্ত, **অ**বনী **দত্ত,** জগদীশ দত্ত।
  - —কেউ নেই এখন। ওরা কোথায় গেছে জানো ?
  - -- ना ।
  - —আন্দামানে।
  - —একটা দ্বীপে স্বাই চলে গেল!
- —বা'জান তাই বলেছেন, ওরা জমি-জমা বিক্রি করতে তোমার বছর দশেক আগে এসেছিল। বা'জানকে ওরা বলেছিল, এমন।
  - --কে কোথায় গেছে তুমি সব জান?
- —আমি কিছুই জানি না। বা'জানের একটা খারাপ স্বভাব আছে।

কেয়া এবং অজু পুকুর পাড়ে এসে সেই বড় অড়গর গাছটার নিচে 
দাড়াল। দত্তদের বাড়িতে আলতাফ আর তার বিবি থাকে। ওর
ছই ছেলেকেই খানেদের সেনারা ধরে নিয়ে গেছিল। ওরা আর
ফিরে আসেনি। কোথাও আশেপাশে কেউ এসে দাঁড়ালে আলতাফ
ভেবে থাকে, ওর ছই ছেলে ফিরে এসেছে। আলতাফ এমনিতেই
চোখে ভাল দেখে না, ছেলে ছটো নিখোঁজ হবার পর একেবারে
দেখতে পায় না। আলতাফের পরিবার ফল-পাকুড়, কিছু জমির
ফসল দেখাশোনা করে তুলতে পারলে ওদের মোটাম্টি চলে যায়।
কেয়া বাবার কথা সহসা থামিয়ে আলতাফের কথা বলছিল, আর
আলতাফ বারান্দায় বসে হঁকা খাচেছ, কে-ডা। তোমরা কে-ডা 
গ্রালি, বরকত। তরা আইলি।

কেয়া বলল, চাচা আমরা।

## —তরা কে-ভা গ

— সামি সার অজুদা। কেয়া জানে অজুদা বললে আলতাফ চাচা কিছু বুঝবে না। সে অজুর পরিচয়, কার ছেলে, কেন এসেছে সব বললে আলতাফ কেমন যেন চুপ করে গেল। ওর ভেতরে কোন উৎসাহ নেই। সে ছেড়া শীতলপাটিতে বসে তামাক খাচ্ছে। ছঃখে মানুষটা সব পূর্বস্থৃতি ভূলে গেছে।

কেয়া বলল, মাথা ঠিক নেই।

কেয়া এমনভাবে কথা বলছিল, যে, সে এ-সবের ভেতর ছিল না।
অক্ত কোথাও ছিল। ফেবে এসে সব গুনেছে। আসলে, এই যে
গা>পালা, অথবা ঝোপ জঙ্গল সর্ব এ, এখন এখানে এক নিদাকণ
হাহাকাবেব ছবি। কেয়াকে দেখলে এখন বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেয়া কোখায় যেন একটা ভাষণ সংকোচেব ভেতর
মাবা গুঁজে বেখেছে। মাঝে মাঝে কেয়া অভ্যমনস্ক হচ্ছে অজু
সেঠা ধবতে পাবে।

অজু বলল, তুমি তো সেদিনেব মেয়ে। এত জানো কি করে!

--বা'জান সব বলে যায়। বা'জানের কোন বাজ না থাকলে বলে যান। যখন খেতে খসেন, কথায়, কথায় কাব বাড়ি কত বড় উৎসব হত সব বলেন। কোন বাড়ির কি মাহাখ্য ছিল বলেন। কে তাকে কি ভাবে কতবাব জেল খেকে বাচিয়েছে বলতে বলতে চুপ করে থাকেন।

অথবা যেন এখন কেয়ার বলার ইচ্ছে, বা'জান যখন এ-প্রামের ওপর দিয়ে চেঁটে বেড়ান তিনি যেন দেখতে পান, কত মানুষ, তারা, এই জল-হাওয়ায নিঃশ্বাস ফেলেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে, সহসাদেশে যে কি এল, কেন যে দেশ থেকে স্বাই চলে গেল—এদব পূর্বস্থৃতি বা'জানকে ভীষণ ছঃখিত কবে রাখে। বা'জানের শরীর ভাল না থাকলে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। তথন ওঁকে বার্লি খাওয়াতে এলে এ-প্রামের বৈভবের কথা বলেন।

অজু বলল, মঞ্জুরা বাদে আর কেউ নেই এ-গাঁয়ে ?

- —আছে। পশ্চিম পাড়াতে ক'ঘর। সিং-এরা আছে। ফণী দফাদার গত সালে মারা গেছে।
  - —দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারল না।
    - -a1 I

কেয়া পরেছে একটা হলুদ শাড়ি। ওর চুল বেশ আঁট করে
বাঁধা। কেয়ার পায়ে নীলরঙের শ্লিপার। সে আগে, অজু পেছনে।
অজু এ-বাড়িতে এলে নানাভাবে সব আগ্রীয়-স্বজনের মুখ দেখতে
পায়। ওদের পৈতের সময় অনেকে খেয়েছিল, পৈতের সময় সে
পালকিতে চড়ে গ্রাম খুরেছিল। মঞ্জুকে সে সেদিন দেখতে পায়নি।
মঞ্জুদের সবার নেমস্তন্ধ ছিল, কিন্তু মঞ্ খেতে আসেনি। আর সে
দেখেছিল, সে যখন পাল্কি চড়ে চলন দিচ্ছিল, তখন অনেক দূরে মনে
হয়েছিল সাদা ঘোড়ায় মঞ্জু কোথাও যাছে। এখানে এসে সে মঞ্লুর
ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো আবিকার করতেই দেখতে পেল, সেই চালতা
গাছ, সেই লটকন গাছ, সেই তালগাছ এবং সেই সব এক রকমের
পাঝি। রাঙ্গাকাকার বিয়েতে এই পুণুরে তিনটে তিনমাল্লা নৌকা
এসেছিল। অজু সেবারেই প্রথম বর্ষাত্রী যায়। বর্ষাত্রী যাবার
আর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।

'শজু বলল, কেয়া, মানুষ যে দেশে থাকে, তার সেটাই দেশ হয়ে যায়।

- --সে হয়তো ঠিক। তবু মায়া থাকে। শৈশবের জন্ম মায়া থাকে। আপনি যেথানে ছোট বয়সে থেকেছেন, কথনও ভাকে ভূলতে পারেন না।
- —হয়তো হবে। হয়তো এজন্মই মগুর চিঠি পেয়ে একদিনও দেরি করতে পারিনি, কিন্তু এখানে আসার পর মগু চিঠিটা সম্পর্কে সঠিক কিছু বলছে না। কেমন গোপন করে যাচ্ছে সব।
- —এইতো এলেন। ক'দিনতো থাকবেন। একদিন বললেই হল। বলেই কেয়া সামনের ঝোপ লাফ দিয়ে পার হল। কেয়া পার হতে গিয়ে একটু শাড়ি তুলে ফেলেছিল। ওর হলুদ পা দেখা

ষাচ্ছিল, আর ওর পা এবং হলুদ রঙের শাড়ি কোথায় যেন রঙে রসে মিলে গেছে। সে তাকাতে গিয়ে কেমন লোভে পড়ে গেল।

অজু বলল, এখানে এই বন জঙ্গলে ঘুরে কি হবে! চল বরং নৌকা নিয়ে জলে ভেসে পড়ি।

কেয়া বলল, মঞ্দি বলেছে যাবে। বিকেলে আমরা বিলে শাপলা তুলতে যাব। আপনি নৌকা বাইতে পারেন তো। ভূলে যাননি তো সব।

—ভুলে যাইনি । তবে অতদূর যেতে পারব না। অভ্যাস নেই।

--অভ্যাস না থাকলে সাহস কেন জলে ভাসার।

অজু কোন কিছু ভেবে বলেনি, আসলে মেয়েটি ঠিক বাংলা দেশেরই মতো। জলহাওয়ায় সজীব। ফুল ফলের মতো তাজা। কেয়ার এ-বয়দে, যে কোন মান্তুষের পক্ষে লোভ হওয়া স্বাভাবিক। সে কথার কথা বলেছে। তাছাড়া ভালই লাগে, জলে ভেসে গেলে। যুবতী নেয়ে পাটাতনে। চারপাশে বর্ষাকাল। চাবপাশে শাপলা শালুকের পাতা, ফুল। ফড়িং উড়বে। প্রজাপতি বসবে গলুইমে আর অজন্র পাথি বাংলাদেশের। কতবক্ষের পাথা, কতরক্ষের চোখ। ওরা যথন মাথার ওপব উড়ে যাবে, তখন এ-পৃথিনীতে কেউ বে য়াকে না ভালবেসে পারবে না। সেতো অজু। বয়স কেশি। সেরজ চেহারা। চোখে ভারি চশমা। সে কালো রঙেব দাখা টেরিলেনের প্যান্ট, আর সাদা জামা পরেছে, সে পরেছে কোলাপুরি চটি। সে সব সময় স্থ পবে বলে, পা একেবারে সাগনের মতো লাবেণাময়। চটির ভেতর পা ছুটো ভারি স্থলর লাগছিল।

কেয়া বলল, ওদিকটাতে একটু বসি।

অজুর কি মনে হল। সে বলল মঞ্জু আবার আমাদের জন্ত ভাববে নাতো।

—মঞ্জুদি তো আপনাকে চেনে।

অজু আর ওর সঙ্গে না গিয়ে পারল না, অজু ভাবল, সে থ্ব ভীতু মান্তব। কেয়া সেটা টের পেয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে ভাতু মানুষদের মেয়েরা ভয় পায় না। বরং করুণা করে থাকে। কেয়া হয়তো ওকে করুণাই করছে।

অজু বদে বলল, এমন একটা নির্জন জায়গায় তোমরা সেই কঠিন দিনগুলোতে কি করে যে ছিলে! ভাবলে অবাক হয়ে যাই।

- —এ-সব জায়গা নির্জন ছিল কে বলেছে আপনাকে!
- ·- (क वलाव ! प्राथ खान मान टाष्ड् ।
- —এ-রাস্তায় কত স⊲ যুদ্ধের গাড়ি গেছে জানেন ?
- —কি করে জানব।
- —তবে যে বলছেন! এদিকে সব সময় একটা মহামারীর মতো ব্যাপার ছিল। এখন বর্ষাকাল। পানিতে সব ভেসে গেছে, শীতকালে এখানে কোথাও এভটুকু পানি থাকে না। মাঠে যে সব পরিখা খুঁড়েছিল ওরা, ছঃখের বিষয় একটিও আপনাকে দেখাতে পারছি না। তবে একদিন গোপের বাগ আপনাকে নিয়ে যাব। ঐ তো, চেনেন না ?
  - -- থুব চিনি।
  - -একটা বড় আমবাগান ছিল না !
  - হাা। ওটার ওপর দিয়ে আমরা পানাম স্কুলে যেতাম।
- —সেথানে একটা অস্থায়ী ঘাঁটি ছিল। এখন গোলে গুধু কিছু ভাঙা ইট কাঠ, এবং লোহা লক্কড়, চোখে পড়বে। আর কিছু না। কে বলবে, এথানে ন দশ মাদ আগেও রোজ প্যারেড হত। গাড়িতে সারি গারি খান সেনা কেবল আসছে তো আসছেই। মাঝে মাঝে অন্ধকার রাতে গুনতে পেতাম, দূবে কারা মেশিন গান দাগছে। আমাদের তগন দিনগুলো পাখির ডানায় ভর করা ছিল, যে কোন মুহুর্তে টুপ করে বরে পড়তে পারতাম। এটুকু বলেই কেমন কেয়া বিষণ্ণ হয়ে গেল। কথা বলতে পারল না। সে কি যেন গোপন করার চেষ্টা করছে ভীষণভাবে। অজু কেয়ার এমন মুখ, অনেকবার দেখেছে। সকালে মেয়েটা তাকে বিশ্বাস করেছিল, এখন দেখে মনে হয়, আবার চোখে ভয়, অবিশ্বাস। এ-সময় অজু

কেন যে কিছু বলতে পারে না। সে বলল, কেয়া চল ওঠা যাক, মঞ্জ এবার আমাদের জন্ম সত্যি ভাববে।

তখন মঞ্জু এদে দেখল মুর্শিদ নীলুব সঙ্গে বেশ গল্প জুডে দিয়েছে। যেমন মুর্শিদ বলছিল, আমরা ষষ্ঠীতলার মাঠে ঘুড়ি ওড়াতাম। আমাদের ছিল কুকল মিঞা, আমাদেব ছিল এক মানুষ, ঘোড়ায় চড়ে আসত, আমরা ঈদের দিনে, চিংপুব পাব হয়ে চলে গেছি, বড় মসজিদে নামাজ পড়েছি, আমাদের রাজাবাজাবে ঈদেব দিন, কি বড় জলসা হত, কত মানুষ! রঙ বেবঙেব টুপি, পোশাক। বর্ণা, তরবারি। মহরমেব দিনে, নানাবকম সাজে সাজতাম। ইন্টালিব পীবের দবগা থেকে হাতে কবে নিতাম তাজিয়া। কি যে বড়, একেবাবে ট্রাম লাইনের তার ছুঁয়ে যেত। বড় বড় ঘোড়ায় সব পুলিশেব দল যেত আগে—আর কি বড়। বুক থাবড়ে বলতাম হায় হাসান, হায় হোসেন।

নীলু, মুর্শিদ বুক থাবড়ে কথা বললে মজা পায়। আসলে সে
নীলুকে দেখলেই ছেলেমানুষ হয়ে যায়। সে নীলুব সামনে, একজন
মোহরমের দিনের মান্তম্ব হয়ে, পৃথিবীর মঙ্গল আকাজ্জায় ছেলেমানুষের
মতাে বুক থাবড়ে বুঝি কাঁদতে ভালবাসে। অথবা মুর্শিদ বৃত্তি
মনে করতে পারে সেই শৈশবের দিন সে আর ফিবে পাবে না।
তার বার বার এখন আকাজ্জা, ঐ যে একটা লােক এসেছে, সে
এখনও জানেনা সে কে, কিন্তু কলকাতা থেকে এসেছে, যেন প্রথম
দেখা হলেই জিজ্ঞাসা কববে আচ্ছা অজুবাবু, পুলের পাশে পীরের
দরগা আছে? সেই ষষ্ঠীতলার মাঠ আছে গ সেই জলাভূমি সেই
কববখানা, ওখানে একটা চাঁপা ফুলের গাছ ছিল, গাছটা আছে?
আমরা রােজ চাঁপা ফুল চুরি করতে যেতাম। অথবা সেই পাঁটিল
টপকে একটা ফলের বাগান ছিল। কত রকমের ফল, আতা যে
কত রকমের ছিল, আম জামরুল ছিল। আম ছিল অনেক রকমেব।
খুব বড়, চারপাশে পাঁচিল, টপকে ভিতরে ঢুকে গেলে কেউ টের

পেত না, বাগানে একজন মানুষ হারিয়ে গেল। ভেতরে চুকলে অক্য একটা পৃথিবী মনে হত। মাঝে মাঝে সেই পৃথিবীটার স্বত্ম আনি দেখি। কাউকে বলতে পারি না, বর্ণনা দিতে পাবি না। মিনাব কত যে বলে, তুমি না নিয়ে গেলে বুঝতে পাবব না। তুমি দেশটাকে এত ভালবাস যে কিছুতেই মুখে বলে তা প্রকাশ করতে পার না।

মঞ্ তখন বলল, নীলু, চাচাকে এমন কবতে নেই।

মূর্ণিদ নালুকে খুশি রাখার জন্ম হহাতে বুক থাবড়ে, যেন সে
মিছিল নিয়ে যাড়েছ মোহবমেব. হায় হাসান, হায় হোসেন কবছে।
আসলে সে বুক থাবড়ে এমনভাবে ঘুবে বেড়ালে মনে হয় শৈশবে
সে ফিবে গেছে। মঞ্জু দেখল, মূর্ণিদ ভীষণ ঘামছে। সে কাছে
যেতেই মূর্ণিদ কেমন শিশুর মতো হেসে দিল, নীলু বলল…। আর
কিছু না বলে শিয়বে ভর বসে পড়ে সে মঞ্জুকে দেখতে থাকল।

মঞ্বলল, কিসব ছেলেমার্যী হচ্ছিল! ঘরে ব্ক থাবডে দাপাদাপি করছিলে!

মুর্শিদ মাথা নিচুকবে কমে থাকল। এখন বৃঝতে পারছে সে খুব ছেলেমান্ত্রী করে ফেলেছে। একেবারে শৈশবে ফিরে গেলে এটা হয়।

মঞ্ ব্যতে পারছে, মূর্শিদ নিজের ছেলেমান্নথীর জন্ম নিজেই অবাক হয়ে গেছে। নীলুর বিছানার চাদর একটু উঠে গেছে, মঞ্ টেনে ঠিকঠাক করে দিন। সে বালাঘরে সব ঠিক করে রেখেছে। একদণ্ড সে বসতে পায় না। মূর্শিদ যথন দেখতে পায়, সকালে উঠে সব সময় কাজ করছে মগু তথন সে মিজিনার সঙ্গে মঞ্র কোন তাঁকাং খুঁজে পায় না। সব চেয়ে ওর কন্ত হয় যথন সারা সকাল খেটে এবং এগারোটায় প্রায় রালা শেষ করে মঞ্ স্নান করতে যায়। সান সেরে এসে সে নিজের জন্ম সামান্ম ডাল, ভাত একটু তরকারি করে নেয়। মঞ্জুকে মুর্শিদ কতদিন বলেছে, কেয়া করে নেবে, জব্বার কাকা কতদিন বলেছেন, মা মঞ্জু ওড়া ইবারে কেয়ার

হাতে দিয়া ছাও। মঞ্হাসত। বলত, চাচা কেয়া ছেলেমান্ত্র, ও পারবে কেন!

আসলে মঞ্বুঝি বুঝতে পারে, কেয়ার রান্না ওরা খেতে পারবে না। মেয়েটা এখনও মুন ঝালের পরিমাণ ঠিক বোঝে না। এক মাছই মঞ্জু কতরকমের যে রান্ন। করে। এখানে এসে এমন স্নিগ্ধ খাবার মুশিদকে ভীষণ পারিবারিক করে বেখেছে। কখনও কখনও মুর্শিদ মাছগুলোর পাশে বদে, যেন রোদ পিঠে লাগিয়ে বদে থাকা অথবা বলা, বড় পাবদা মাছ, মগু বেশ বেগুন দিয়ে জিরে বাটা দিয়ে একটা পাতলা ঝোল। কৈ মাছ হলে বলবে, সর্যে আদা পেঁয়াজ। ভাল বেলে মাছ হলে বলবে, পাতৃতি, অথবা লাউ-পাতার ভেতরে মাছ আর পোঁয়াজ রম্বন পুরে চপ। এবং মঞ্জ এই ক'মাস এ-ভাবেই খাইয়েছে। আর মুর্শিদ খেতে বসলে কেমন মানমনে খায়। সে তাকায়না মঞ্চ দিকে। সে প্রথম মঞ্কে মঞ্বৌদি বলত, তারপর যখন সে গাড়িতে সন্ধায় নিয়ে যেত এবং সকাল হবার আগে আবার ⊲েখে যেত বাড়ি তখন ডাকত মঞু। আবার কখনও কখনও সে মঞুকে, মগু না বলে মঞ্দি ডাকত। আসলে মজুব চোখে মুখে এমন এক চেগ্রা আছে, ভাবে বুঝি কখনও এক সম্পর্কে ডাকা যায় না। খুব গন্তীর থাকলে, মুর্নিদ মঞ্ ডাকতে পাবে না। ৬র চেয়ে মগু বেশ ছোট। তবু সে ডাকে তখন, মঞ্জুদি।

কখনও খেতে বগলে ননে হয় মুবিদের, সব কেমন উপলে সাসছে। এটা রোজ হয় না। কখনও কখনও হয়। যেদিন খুব বেলা হয়ে যায় রান্না করতে করতে অথবা যেদিন এঞ্ মুশিদকে খাইয়ে আর সময় পায়না রান্নাব, নিজের জন্ম তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সামাস্থ সেদ্ধভাত করে নেয়, ওখন মনে হয় যা খেয়েছে সব উঠে আসবে। এতদিন এ-ভাবে সে এখানে থাকত না। কিন্তু মজু বলেছে, যে-করে হোক ওকে ইণ্ডিয়াতে পাইয়ে দেবে। সেখান থেকে সে হোসেনিয়ালার কাছে ঠিক পার হবার মতো দেশের বর্ডার পেয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে কিন্তু মনে হয়, এটা ঠিক না। এতদিন কেউ এমন একটা সামাত্ম মুখের কথায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থাকে না। আসলে কি মুর্শিদ এই মেয়ে মঞ্জ্ব ভেতর কথনও কথনও মজিনাকে আবিজার করে ফেলে অথবা মনে হয়, স্বামীর মৃত্যুর পর, এবং যে মৃত্যু সেনিজে দাঁড়িয়ে…, সে এখনও ভাবলে কেমন অসহায় বোধ করে। ধরে নিয়ে যাওয়া, জানালায় মঞ্ছ দাঁড়িয়েছিল, চোথে জল ছিল না. কেমন অসহায়, নিষ্ঠুর এবং ছঃখজনক পরিস্থিভিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, না কি সুশিদ অতদ্র থেকে মঞ্জ্ব সঠিক মুখ দেখেনি, চোখের জল কি অতদ্র থেকে দেখা যায়! আর খেতে বসলেই এবং মঞ্জ্বির এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া দেখলেই সে শুনতে পায় এক রেলগাড়ি যাছে। ক্রত এক বেলগাড়ি চলে যাছে বুকের ওপর দিয়ে। এবং সবুজ ঘাসে রক্ত। টপ টপ ঝরছে। সে তখন আর কিছুতেই কিছু খেতে পারে না। কিছু না খেয়ে উঠে পড়লেই মঞ্জুর ছুটে যাওয়া, এই মুর্শিদ কি হছে। খাও।

- ---আমি শেতে পার্ছি না।
- —কেন কি হল! রালা ভাল হয়নি! নুন বেশি হয়েছে ?
- —না নজুদি, এমন বান্না আমি কোথাও কখনও খাইনি। ও-জন্মে নয়। থেতে ভাল লাগছে না।
- —- আমিতো চিঠি লিখেছি কাল। সে ঠিক চিঠি পেলে চলে আসবে। ঠিকানা সংগ্রহ করতে দেরি হয়ে গেল।

মগ্রুদি তুমি অত ভাববে নাতো!

—না না, আমিতো ব্ঝি, তোমার এখন যাওয়া দরকার। কিন্তু যা সব ধর পাকড় হচ্ছে, যাকে তাকে মারছে, থুন করছে, আবার একটা কি না হয়, কিন্তু তুমি এ-ভাবে না খেলে বাঁচবে কি করে!

মুর্শিদ হাসত। আর তথনই সে তাকাত নীলুব দিকে। নীলুর অস্থ্য, নীলু মরে যাবে। অবনীকে সে মেরে ফেলেছে, অবনীকে সে ভেবেছে কলাবরেটর। এখন অবনী এ-দেশের শহীদ। অবনীকে যেখানে মেরে রেখেছিল, সেখানে কখনও কখনও সে গিয়ে রাতের অন্ধকারে বসতে ভালবাসে। আকাশে নক্ষত্র জলে। জ্যোৎসারাত থাকলে সে শিশিবেব শব্দ শুনতে পায়। বর্ধাকালে জলে ভেসে গেছে জায়গাটা। সে আব এখন সেখানে খেতে পানে না। সে বলল, মঞ্জুদি, তোমাব সেই লোকটা কেয়াকে নিয়ে কোথায় গেল।

- --- ওবা গেছে ওদিকটায়।
- -তুমি কিছু বলেছ গ
- --ना ।
- কবে বলবে :
- আজই বলব ভাবছি।

তাবপ্ৰই কেমন আবাব ছেলেম'লুষ হয়ে যায় স্শিদ। কেয় বলছে, ও আমাকে ধ্বিয়ে দেবে।

নীলু বলল. কে তোমাকে ধবিয়ে দেবে মুর্শিদ চাচা।

- কেযা। কেয়া আনাকে ধবিয়ে দেবে।
- -পিসি ধবিয়ে দেবে না। পিসি তোমাকে ভয় দেখায়।

এবং মুশিদ কখনও কখনও এমন ছেলেমার্য হয়ে যায় যে সে নীলুকেই একমাত্র বিশ্বাসী ভেবে ফেলে। সভি যেন কয়ে। ওকে ধরিয়ে দিতে পাবে। কেয়াৰ সুখ মালা নাৰো প্রতিশোধেব স্পৃহায় লাল হয়ে যায়। তখন মুশিদ কিছুদেই বুকাতে পাবে না, এটা ঠাটা।

মঞ্ নীলুকে অষুধ দেয় তথন ' জলটা তথন মঞ্ব হাতে থাকে।

গুনিদ ডোবাকাটা জামা পা-জামা, গালে বাসি দাড়ি, বাসি
দাড়ি সকালে মঙ্গুব থাবাপ লাগে। সে বলল, যাও দাড়ি
কামাও গে। কেয়া ধবিয়ে দিলে দেবে। কি করবে। মঞ্ভ রাগে
অথবা ওর ছেলেন রুষীতে বিবক্ত হয়ে এমন ..ল ফেলল।

কেয়ার ভীষণ ভাল লাগছিল অজুদাকে নিয়ে ঘুবতে। মানুষটা লম্বা মানুষ। চোখে ভাবি চশমা। মাথায় ঘন চুল। বয়স অমুপাতে ছেলেমানুষী মুখঃ ঝার কলকাতায় থাকে বলে কেন জানি মাহ্যটা সম্পর্কে ভীষণ বড় ধারণা। কলকাতা যথন খুব বড় শহর, এবং কলকাতায় যথন বাংলাদেশের অনেক মাহ্য অনায়াসে মাস কাল কাটিয়ে দেশ স্বাধীন হলে ফিরে এল, তখন কেয়ারও ভীষণ স্বপ্ন ছিল, সেও একবার কলকাতা শহর দেখে আসবে। আরও যে বাংলাদেশ আছে, ঠিক এ-দেশেরই মতো ঘর বাড়ি, কথাবার্তা এবং তেমনি হয়তো আজানের সময় মোরগের ডাক শোনা যায়। এবং তেমনি ঢারপাশে সব ফুল ফল, যা এ-দেশে সে নিত্য দেখে থাকে। পাঁচশ বছর এভাবে একটা দেশ কত দৃধ্যে ছিল! যথন নিমেষে দেশটা বাংলাদেশ হয়ে গেল তখন অজুদার সঙ্গে সে কখনও কলকাতা দেখতে চলে, যেতে পারবে। মঞ্জিকে একবার বলতে হবে এই যা।

কেয়া বলল, এত তাড়াতাড়ি উঠবে! এখানে তোমাদের ঠাকুর ঘর ছিল না?

- —তুমি কি করে জানলে।
- -- সব জানি।
- —নিশ্চয কেউ বলেছে!
- –এই যেমন, এখানে ঠাকুর ঘর, পাশে ডানদিকে গুলঞ্জ ফুল।
   পুকুর পাড় ধরে উঠে এলে ছটো লাল রঙনের গাছ। কি ঠিক না
  মশাই।
  - খুব ঠিক। কিন্তু দেশভাগের সময় তো তুমি জন্মাণনি ।
- -–এই যে ঠাকুর ঘর, তার পেছনে পুকুরের পাড়ে পাড়ে ঝুমকো লতার গাছ।
  - —ভাও ঠিক।
  - —এই কোণে হুটো তালগাছ ছিল।
  - —সে তো বললাম।
  - —এখানে তোমাদের উঠোন।
- —বেশ, কিন্তু তুমি তো কিছুই দেখোনি। জব্বারকাকা নিশ্চয় সব বলেছে।

কেয়া বলল, না। বা'জান একমাত্র দেখেছি সব সময় হুটো বাড়ি সম্পর্কে চুপ থাকত।

- -বেনি কোন বাজি বলতো ?
- এই নেনেদের বাড়ি আব তোমাদের বাড়ি। বা'জানকে কিছু বললে, শুধু তামাক খায়। যেন বা'জানেব বলাব ইচ্ছে, যা বলব, তা ঠিক হবে না। ছু শাড়িব পূজা পার্বণ, মানুষগুলো, তাদেব ব্যবহার আমি ঠিক ঠিক বলতে পারব না। ওদেব বলতে গিয়ে ছোট করে কেলব।
  - হবে ঠিক মধু বলেছে।
  - কেয়া বলল, ম ়াদ এ-বাড়িতে সময় পেলেই চলে আসত।
  - (21 a) [7. A] 1
  - কম।
  - –কেন কম আসে বলতে পাব।
  - -জানিনা অজ্দা।
  - –মাগে খুব আসত।
- —খুঃ। এবনাদা ঘোড়ায় চডে কগী দেখতে চলে গেলেই বলত, চল কেয়া এজুদেব বাঙি থেকে সুবে আদি।
  - –অজুঃ . বাঙি বণতে তো সব বনজঙ্গল।
- —— ঐ নিযু দির স্বভাব। নিয়ুদি বলত, এদিকে ওদের বড় ঘর, ওদিকৈ দক্ষি.এব ঘন, কাঠাল গাছটাব নিচে ছিল পূবেব ঘর, উত্তরেব ঘবে থ<sup>4</sup>কত ভ্ৰানী দাছে। কেবল খক খক কবে কাসত।

অজু বলল, ওসব কিছু নেই। কেবল দেখছি আছে কাঁঠাল গাঢ়টা, কিছু আন গাছ। জামকল গাছটাও নেই, খালে কত নোত্রা-ঘাস ছিল। আব সঙ্গে সঙ্গু কি দেখে সহসা চিংকাব করে উঠল। জঙ্গলের ভেতৰ প্রকাণ্ড সাপ। জিভ বের করে হিস হিস করছে।

কেয়া হেসে দিল।—অজুদা তুমি কি ভীতু! ওটা সোনালী। রূপালীকে দেখা যাচ্ছে না। আজু যেন কি সব পুরানো কথা মনে করতে পারে। সে এতবড় গো-সাপ কবে যেন কোন জঙ্গলের ভেতর অথবা নালা ভোবার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। যেন সেই নামাকরণ করেছিল, এবং মঞ্জু যখন শহর থেকে ফিরে আসত তখন সে অনেকদিন বিকেলেব হলুদ রোদের ভিতর সোনালী রূপালাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। এবং আশ্চর্ম অজু দেখেছে, মঞ্ যেই ডাকত, সোনালী, রূপোলী তখনই ওরা ঝোপের ভেতর থেকে অতিকায় ছটো কুমীরের মতো বের হয়ে আসত, অথবা জলে থাকলে ভেসে উঠত। মঞ্ বোধ হয়, শহবে থাকত বলে, প্রামে এলে আশ্চর্ম এক ভ্রাণ পায়, সে টের করতে পাবে, অথবা চোখ বুজে যেন বলতে পারে কোন গাছের ছায়ায় সে হেঁটে যাচ্ছে। গাছের নাম, ফলের নাম, ফুলের নাম সে চোখ বুজে বলে দিতে পারে। এমন মেয়ে যখন মঞ্জু তখন এই সোনালী রূপালী যোননি থাকুক না, সাড়াতো দেবেই।

অজু আমলকি গাছটার নিচে এনে দাঁড়িয়েছিল। সে গাছের নিচে ছটে এসেই যেন অনেকনিন আগের একটা দৃশ্য দেখতে পেয়ে থমকে দাঁছাল। কেয়া কিছু গাছপাতা বাোপ জঙ্গলেব ভেতর বেশ নির্ভাবনায় দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষাকালে কোপ জঙ্গল ঘন হয়, চারপাশে আগাছা, লতাপাতায় জড়াজড়ি করে আছে বড় বড় গাছ, অথচ কি আশ্চর্য অজু দেখতে পায়, সব ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেন পায়ে ইটো একটা পথ রয়ে গেছে। অজুব মনে হল, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সাদা জ্যোৎস্নায় এই ছাড়া বাড়িতে মঞ্বোধ হয় এখনও কাউকে থোজে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ডাকে, সোনালা, রপোলী, তোরা আয়ে।

অত আগের সেই বড় গো-সাপ হুটো এখনও তবে বেঁচে আছে।
ঠিক বেঁচে আছে বললে ভুল হবে, যেন এই বাড়ির পাহারাদার হয়ে
আছে।

কেরা বলল, মজুদি রোজ একবার এথানে আসে। ওদের থেতে দেয়। মজুদি, ওরা যতক্ষণ থাওয়া শেষ না করে দাঁড়িয়ে থাকে।

- --কি খায় গ
- —সব। ভাত মাছ, যা দেবে হুঁস-হাস থেয়ে নেবে। কি মজা লাগে না দেখতে।
  - --আজও দেবে:
  - (मृद्य ना भारत क्रिक (मृद्य ।

ওর বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, অবনীব মৃত্যুর দিনে ওদের খাওয়াতে নিশ্চয় মঞ্জু ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এমন কথা বলতে কেমন সংকোচ বোধ করল। সে বলল, ওরা আমাকে দেখছে।

- —মনে হয়। বলে পাশে এসে দাঁডাল কেয়া।
- —আমাকে চিনতে পাবছে মনে হয় কেয়া।
- আমাৰত মনে ইচ্ছে।
- —ভাখাে কি লাখা জিভ! বাবা! না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।
  - —কেমন ছাথো লাল চোখ। আর ছাথো কেমন লেজ নাড়ছে। অজু বলল, কি সোনালী রূপোলী চিনতে পারছিস ?

ওবা তখন বেশি করে লেজ নাড়ছিল।

অজু বলল, আমি কিছু থাবাব আমিনি। কি করে বুঝব, তোর। বেঁচে আছিস। তো<া আমাদেব বাড়িটা পাহারা দিচ্ছিস।

কেয়া বদল, এবার যা। আমনা আবাৰ আদব।

তবা গেল না। কুমীরের যেমন বোদ পোহায়, ঠিক পায়ের কাছে নয়, তেমনি একটু দূরে চোথ বুজে শ্যে থাকে ভরা। নড়ল না। কেয়া বলল, এই যা বলছি!

ওরা তবু ,গল না।

—ভারি বেহায়াতো। দেখেই একেবারে গলে গেছে। অজু বলল, তোমাব বুঝি ভীষণ রাগ হচ্ছে কেয়া।

আর সঙ্গে সঙ্গে কেয়ার মুখ কেমন সহজে লাল হয়ে গেল।
চোখে তার মানা মাথানো। সে আর যেন দাঁড়াতে পারে না।
চারপাশে যে গাছপালার সজীবতা আছে তার ভেতর নিজের

সজীবতা বুঝি ধরা পড়ে যাবে। সে আর হয়তো ঠিক থাকতে পারবে না। কারণ কখনও কখনও, দূরের নক্ষত্রে যেন কেউ থেকে যায়, মনে হয় নাগালের বাইরে সেখানে যা কিছু সবই কেমন মহিমময়। কাছে এলে কিছুতেই সহজে আর কথা বলা যায় না। গতকাল থেকেই অজুদাকে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে সে সেরা মানুষ। পৃথিবীতে এর চেয়ে সেরা মানুষ আছে সে যেন আর তখন জানে না। এবং এটাই স্বভাব মানুষের, কখন কিভাবে যে ভেতরে কিছু হয়ে যায়।

কেয়া আর কথা বলছে না দেখে অজু বলল, সে হয়তো না জেনে খারাপ কথা বলে ফেলেছে। এবং এই যে একটা সময়, এখন সকাল শেষ হয়ে যাডেছ, রোদ ক্রমে মাথার ওপর, ডাকঘরের তালা খুলে গেছে, ঘোড়াটা অর্জুন গাছের নিচে বাঁধা, ঘাটে এসে এক ছুই করে নৌকা লাগছে, ওরা খবর নিতে আসবে, এই গায়ে পোষ্টঅফিসে ওদের জন্ম কি খবর আছে, এখন তো আর একে গ্রাম বলা যায় না, একেবারে শুধু ছাড়াবাড়ির পর ছাড়াবাড়ি, এবং ছাড়াবাড়ি বলেই মনে হয় এক অরণ্য স্থি হচ্ছে ক্রমে চারপাশে, তার ভেতর একটা শুধু বাড়ি, লাল ইটের বাড়ি, কোন দূর পাহাড়ের কোলে অথবা সমতলভূমিতে গভীর অবণ্য স্থি হলে যা হয় তেমনি, কেবল যেন মানুষেরা কুত্রিম কিছু করে রেখেছে, যা দেখলে ভাবা যেতে পারে, মানুষেরা এখানে থাকতে পারে।

অজু বলল, এই কেয়া। কেয়া কথা বলল না।

—আরে আমি ঠাটা করেছি। এস। ওরা যাবে না। ওরা একবার চিনতে পারলে সহজে যায় না।

কেয়া শুধু হাঁটতে লাগল। অজু আগে, কেয়া পেছনে। আর আশ্চর্য, সেই কুমীরের মতো বড় গো-সাপ হুটোও এগিয়ে আসছে। কেয়া পাতায় থস থস শব্দ এটা বুঝতে পার্যছিল। কেয়া উঠোনে এসে বলল, এটা উঠোন। বোঝা যায় না। কভ রকমের গাছ দেখুন। সে বদে পড়ল। একটা ছোট্ট আগাছা তুলে বলল, এর নাম আপনি জানেন না।

- -ना।
- —এরা কিন্তু আপনারা যখন ছিলেন তথনও হত।
- —হবে হয়ত।
- না হলে, এতদিন পর ওর। হত না।
- –তা, ঠিক বলতে পারব না।
- মাটির গুণ তো পাল্টে যায় না। এ-মাটিতে যা হয় তাই হবে। এখানে আপনি কোন বিদেশী গাছ খুঁজে পাবেন না। লাগালেও বাঁচবে না।
- তা অবশ্য ঠিক। এবং এ-ভাবে অজু বুঝতে পারছে না, কেয়া কি বলতে চায়। ওর কি বলার ইচ্ছে, ওকি অজুকে এখন অপনান কববে, আপনার আম্পেধা ভীষণ। যদি এমন বলে, তবে সে সহজেই ক্ষমা .৮য়ে নিতে পারবে। অজু নিজেব ছেলেমাঞুষীব জ্যা ভীষণ লক্ষা পেল। সে ঠিক কিছু ভেবেও বলেনি এটাও আর বোঝাতে পানছে না। কি যে কবে এখন!

কেয়া খাগাছা ফেলে দিয়ে হাত ঝাড়ল। একটু মাটি লেগেছিল।

হু সাঙুলে ঘদে ঘদে নাটি গাঙুল থেকে কুলে ফেগল। বর্যাকাল।

চারপাশে মাথার ওপর আনলকি গাছ, কাঁঠাল গাছ। এ-সব নানারকমের গাছ ছায়া নেলে থাকলে নিচের ঘাটি ভেদ্ধা থাকে। কেয়া
বলল, আপনারা চলে গিয়ে ভুল করেছেন অদুদা।

অজু বলল, কেন ?

- —দেখলেন তো এ-মাটিতে অহা গাছ হয় না। মাটির যা স্বভাব তাই হবে। আপনারা কেন যে চলে গেলেন!
  - —গে ভো বাবা জ্যাঠা বলতে পারে। তথন তো আমি ছোট।
- --সে, যেই গেছে, ভাল করেনি। নিজের মাটিতে বড় হওয়াই ভাল।

অজু বলল, দেখ কেয়া, সব মাটিই সবার। তুমি যদি ধর্ম মানো, তবে দেখবে, মানুষেব জন্ম এ-পৃথিবী। মানুষ এখানে আছে থাকবে। তাকে তাড়ালে সে যাবে না। সে তার ঠিক আস্তানা তৈরি করে নেবে।

- সামি ঠিক ব্রুতে পারছি না।
- বলতে চাইছি, যার। চলে গেছে, তারা আর ফিরবে না।
  কারণ, মানুষ যেখানে বাস করে, বড় হয় সেটাই তার বাসভূমি।
  যেমন আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না, এখানে ফিরে এসে আমাকে
  বাঁচতে হবে। অথচ ছাখো শৈশবের জন্ম এক মায়া থাকে, ঘুরে ফিরে
  সেই মায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু যথন চোখ মৈলে
  ভালভাবে তাকাই, বুঝতে পারি আমি ভীষণ বদলে গেছি। এমন
  নির্জনতা, আনাকে ভয় পাইয়ে দেয়।
  - তা হলে আপনি সামাদের ঠিক মানুষ ভাবেন না!
  - --ভার মানে।
    - সামরা এখানে বনে-জঙ্গলে থাকছি।
  - -- তুমি কেন যে কে: া ঝগড়া কবতে আরম্ভ করলে বুঝি না!
  - মাপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে যাব কেন গ
- কি জানি, মানিও ভেবে পাচ্ছি না তুমি ঝগড়া করতে যাবে কেন ?
  - - ওখানে আদনি তুলে তুলে পড়তেন।
- ইনা। ৩-জায়গায় ছিল দক্ষিণের ঘরের বারান্দা। অবশ্য তুমি না দেখালে মামি চিনতে পারতাম না। একটা তক্তপোষ ছিল, বড় তক্তপোষ। আমরা সব ভাইবোনেরা গোল হয়ে পড়তে বসতাম। মাস্টারমশাই মাঝখানে বসে পড়াতেন। আমরা অনেক ভাইবোন ছিলাম, বাবা আমার তেমন ভাল কাজ কলতেন না বলে সংসারে মা আমার ভীষণ গুঃখী ছিল।

কেয়া বলল, আমি দব জানি। মঞ্জুদি বলেছে। অজুর খারাপ লাগছিল ভাবতে, দে যা বলতে যাচ্ছে, দেখছে, সবই মেয়েটা জানে। সে বলল, আমি তোমাকে দেখছি নতুন কিছু শোনাতে পারছি না। স্মতরাং চল। আর না। বলে সে তালগাছ ছটো পার হয়ে চলে এল। কেয়া পেছনে পেছনে আসছে তেমনি। গো-সাপ ছটো আর আসছে না। পাশেব পুকুবে ওটা বোধ হয় ভেনে গেছে।

এক সময় বাড়ির কাছাকাতি এলে অজু বলল, কিছু আজেবাজে বথা বলে ফেলেছি কেয়া, ভূমি মনে কিছু কর না।

- আমিও তো কি সব মাথা মুণ্ড বললাম। দেখাতে গেলাম, কত কিছু জানি ম'নুষ সম্পর্কে। একটা গাছ তুলে কত কি বললাম। আসলে আমি কিছুই জানি না অজুদা। কেন যে আপনার ওপর এমন বেগে গেলাম বুখতে পাবলাম না।
- —কিছু হয়তো এমন বলে ফেলেছি যা তুমি শুনতে চাও না।
  কেয়া সামনে এসে দাড়ালো। ওব চুল কি ঘন! মুখ কি
  লাবণামন! চোখ বি বড়! যেন সে সহসা আশ্চর্য এক যুবতী হয়ে
  গেছে এবং ক্রমে ভাষণ সাহসা হয়ে যাছে। সে তুপায়ে ভর কবে
  অপুর মতো লয়া হতে চাইছে, পারছে না, কওঁ। সে বলছে, অজুদা
  না ভেবে চিন্তে পাগলেব মতো কি সব বলেছি। আপনি কিন্তু
  মঞ্জদিকে থাবার এ-সব বলতে যাবেন না। মঞুদি জানতে পারলে
  ক্ট্রপাবে। আমাব বক্ষে থাকবে না।

মুশিন ফিবে এনে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। মজু তাকে ধমকেছে। মঞ্ বলেছে, কেয়া চিকই বলেছে। এবং এমন মনে হলে সে দেখতে পেল, সামনের জানালা খোলা। কিছু বড় বড় রস্থানগোটার গাছ, ভানদিকে কিছু ভ্যাফল গাছ, অ'রও গভীরে বেতের ঝোপ, শবতের ঝোদ ঝোপেব ফাকে-ফোকরে বেশ ছোট ছোট সাদা ববুতরের মতো যেন বসে আছে। সে এ-সব দেখলে মঞ্জুর গুপর রাগ অথবা চাপা অভিমান নিয়ে বসে থাকতে পারে না। অথচ

আজ সে কেন যে সত্যি সবকিছু অবিশ্বাস করছে। লোকটা কে! সে কেন এখানে এসেছে মুর্শিদ যতদূর জানে, মঞ্ তাকে চিঠি দিয়েছে। মঞ্ বেশ ক'মাস কাটিয়ে দিয়েছে, অথচ কিছু তার জক্ষ কবতে পাবেনি। মঞ্ কি ভেবেছিল, এই যে আন্থসমর্পণ সব সেনাদের, তা শেষ পর্যন্ত টিকে নাও থাকতে পাবে। এখন কি মঞ্ছ ভাবছে, সত্যি দেশ স্বাধীন। মুর্শিদ থাকল কি গেল আসে যায় না।

সোধাৰ কথা। ওকে, কেয়া মঞ্ এ-ঘৰটায় পালিয়ে বেখেছে বলে পেছনের দিকটা, পেছনের দিকটা বলতে মঞ্চানের তেতব বাজি থেকে যা ভোগে পড়ান কথা, সে সবে একেবাবে হাত দেওয়া হয়নি। সামনের দবজা, অর্থাং ঝোপ জঙ্গলের মথে যে দবজা-জানালা, সে-সব কেয়া মুছে তকতকে কবে বাখে। সে এক জামা কাপড়ে বেব হয়ে এসেছে। কেট ওকে এখন দেখতে পাবে না। এবং ডান দিক ঘ্রে গেলে পুবব পড়বে। প্রুবেব পাড়ে সব সময় ভারি নিজনতা থাকে। মাবে নাঝে খালে নৌকার শক্ষ হয়়। সে ভাবল, যাই হোক, সে যদি সামাত্য পানি ভেঙ্গে কাজাবি কাজ় উঠে যেতে পাবে, তবে পালাতে ভাব অস্থাবিধা হবে না।

আসলে এই মঞ্জিব এখন মাথা ঠিক নেই। ক্রমে সে এমনিতেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। মঞ্ তাব জন্ম বিদ্যু কবছে না। সে মঞ্কে বলেছে, তুমি আমাকে নাবাণগঞ্জে বেখে এস, সেখান থেকে আমি ঠিক বাংলাদেশেব বডার পার হয়ে চলে যাব।

- --ভোমাৰ কি পৰিচয় হবে!
- —নাম একটা বলব।
- মূর্শিদ তুমি ভীষণ ভাতু মান্ত্য। এক ধমক লাগালে তুমি বলে দেবে, স্থাব, আমি আমি থেকে ডেজার্টাব। তুমি ভোমার কোম্পানীব নম্বব, সেক্যান, প্লেটুন কত, ভোমাব নম্বর কত সব বলে দেবে। তখন আবার ক্যাম্পে পাঠালে কে ভোমাকে রক্ষা করে! আর তুমি যদি এভাবে চলে যাও, রাতে মেজবকে কে খুন করেছিল

কেউ জানবে না। তথন তো একটা ভীষণ অসময়, কেউ জানে না কি হবে, কি ভাবে সব যে ধর পাকড় হচ্ছে, সবাই পালাচ্ছিল ঘাটি ছেড়ে, তথন তোমার এমন ঘটনায় আর সাক্ষী থাকছে কে। তুমি কোন রকমে ভারতবর্ষে অজ্বদার সঙ্গে চলে গেলে, সে একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

- তাবার আবদার, কৈ চিঠি দিলে অজুদাকে।
- ওর ঠিকানা যোগাড করতে পারছি না।
- সে কোথায় থাকে জান না ?
- --না, মূর্নিদ। সে তো আমার সঙ্গে বিশ বাইশ বছরের ৩পর কোন সম্প্রক রাখে নি
  - <u>—কেন।</u>
- —কি করে রাগবে, ছটো দেশ, ছটো আলাদা দেশ, কেউ কাউকে চিঠি দিতে পর্যন্ত পারত না।
  - —ভবে কি হবে।
- গামি যাদের ঠিকানা জানি, তাদের চিঠি লিখেছি, বলেছি. অজ্বার ঠিকানা জেনে পাঠাবে।
  - —পাঠাচ্ছে না কেন ?
- কেট লিখেছে, ওরা জানে না, ওরা আবার কাটকে লিখেছে. ওরা জানালে, ঠিক তারা খামাকে জানিয়ে দেবে।

এ-ভাবে সময় যাছিল, বার মুশিদ মনে মনে কেমন অসাহযু

হয়ে উঠছিল। এবং আজ কেন যে মুশিদের মনে হল, ময়ুদি ভাষণ
ক্ষেপে গেছে, ক্ষেপে গেলে মাথা ঠিক থাকে না। মেজরের মুখে সে
চোথেব ওপর ময়ুদিকে দেখেছিল মদের গ্লাস ছুঁড়ে দিতে। কেমন
গাগলের মতো কংত ময়ুদি। এবং এক জ্যোৎসা রাতে সে দেখেছে
ময়ুদি একেবারে উলস। পাঁচিলেব পাশে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো
সুথে যা আসছে বলে যাছে। সে ভেতরে চুকেছিল, সে পাহারায়
থাকত। বয় বাব্চিদের এদিকে আসার নিয়ম নেই। আর্দালিটাকে
ছুটি দেওয়া হয়েছে। সে ভেতরে চুকে দেখেছিল, ময়ুদির সব শাড়ি

শায়। খুলে মায়ুষটি দরজা বন্ধ কবে দিয়েছে। মঞ্চিকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। নেশার ঘোবে এটা হয়েছে সে ব্রুতে পেবেছিল, সে ডেকেছিল মেজর সাব, জকবী ফোন। এবং এ-সব না বললে ঠিক হুঁশ ফেবে না। দবজা খুললে, সে দেখেছিল মেজর সাব পাগলা কুকুবেব মতো তাকাছে। মঞ্জুদিব শাড় শায়া সব ভিজানো। কাচেব গ্লাদ ভেক্ষে চুবমার। বক্ত পড়ছে গাল থেকে। সে মোটা তোয়ালের গাউন শবীরে জড়িয়ে বেখেছে। প্রায় বেহুঁশ। তখন ভীষণ সময়, কেবল ম্যাদিনগান আর মটাবের শব্দ। জরুরী ফোনে মেজর সাবের চোখ গোল গোল। কথা আড়েষ্ট। টলতে টলতে বেব হতে যাবেন, তখন ম্শিদ বলোছল, সাব সব ঠিক হায়। হাম জলদি মোকাবিলা কবেছে। সে আসলে, এসেছিল ঘবে মঞ্জুদিব পোশাক নিতে। সে দ্ব গেকে, অর্থাৎ পাঁচিলেব ও-পাশ থেকে মঞ্জাদব ওপবে সব ছুঁছে দিয়ে বলেছিল, চলিয়ে। জলদে।

সকালে ভূশ কিরলে মানুষটাকে বোঝাই যেত না, রাতে পাগলা কুকুর হয়ে যায়। সকাল আটটার আগে তখন তার ঘুম ভাঙছে না। লামরিক কেতা কাগুন কিছু মানছে না। কেমন নিজেই অবীশ্বর হয়ে গৈছে এ-অঞ্চলের। আবার রাত বাড়লে চঞ্চলতা বাড়ে। এখানে, ওখানে শব্দ শোনা যায়। ছ কামস্ দেয়ার। কাটাভারেব বেড়ার ওপাশে জোনাকিব আলো পর্যন্ত ভয়াবহ। এ-সময় কেউ কাছে না থাকলে নেজর সাব মেজাজ পান না। ভারপর রাত বাড়লেই হুকুম, মুর্শিদকো বোলাও।

भूमिन এलारे, এक आएम ।

মুর্নিদ এ-ভাবে তারপর একটা জিপ নিয়ে যাওয়া আসা করেছে। মগু তথন জিপের আওয়াজ পায়। কেমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কেয়া বাতে ফিরে আসে তথন। দিনের বেলায় সে বনে জঙ্গলে আগ্রয় নিয়ে থাকে। আসলে লোভ ছিল কেয়ার ওপর। একবার কেয়াকে ওরা তুলেও নিয়ে গিয়েছিল, এবং কি করে যেপরে, একটা সামায় কুমারী মেয়ে অভ্যাস নেই, অভ্যাস থাকলে

সহজে অন্তত মোকাবেলা করা যায়, মঞ্জুর বোধ হয় তাই মনে হয়েছিল, মুর্শিদ এলে বলা, কেয়া পালিয়েছে!—পালিয়েছে! কখন! সেই সকালে। কেয়া, জব্বার কাকা সব।

- --তুমি একা!
- <u>—একা।</u>
- —না, নিয়ে যেতে পারলে আমাকে ঠিক গুলি করবে। এখানে এসে ওব লোকজন তোমার বাড়ি পর্যন্ত জালিয়ে দিতে পারে মঞ্জুদি।

মঞ্জু বলেছিল, চল। শক্ত গলা। যেন মোকাবেলা করতে চায়।
এবং সে চুপচাপ ছিল। একটা কথাও না। অবনী দশনাসের ওপর
মারা গেছে। সে শরীবে সব ছঃথ ধবে রেখেছে এতদিন। এবং
ভেতরে উক্ষতা কিছ জনে যায় এ-ভাবে, সে ভয় পায় না। কাবণ
সে জানে এ-ভাবে মঞ্জুদি বোধ হয় অনেকদিন পথ হেঁটে দেখেছে,
অবনী অথবা মেজব সাব, সব একবকমের নিষ্ঠুরতার ভেতর বেঁচে
থাকে। মঞ্জুদি কিছুই হয়তো মনে করেনি তখন। মেয়েটা অনভাসে
মরে যাবে ভেবে বুঝি মঞ্জুদি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু মঞ্জু দেখেছে শুধু টরচার। তোমার কি আছে আমি জানি হৈ বুড়বক। কিন্তু তুমি আমাকে টরচার করছ কেন। মান্নুষ্টার উর্তু ভাষা সে একবিন্দু বুঝত না। কারণ মেজর সাবেব প্রায়ই ইচ্ছে হত, বনেব ভিতর কোন মেয়েমান্নুষ্ঠ নেংটা হয়ে ঘুরে বেড়ালে, সেইজিচেয়ারে বসে তখন মদ্যপান কববে। এবং তখনই বোধ হয় মঞ্জু ক্রিপ্ত হয়ে উঠত। ঘেলার পণে সে মেন পাবলে মন্দিদের গলা কামড়ে ধরতে চায়। আর মঞ্জু হয় ভো স্থুযোগ বুঝে এখন তাব বদলা নেবে। সে তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে জলে নেমে পড়ল। এখানে কোমর জল। জলটা পার হয়ে গেলে কাছারি বাড়ি। এখানে আগে হিন্দু জনিদারদেব কাছারি ছিল। এখন ভাঙ্গা চালাঘর, উচু চিবি, পবে খাল, খালে এখন নানারকম শাপলা ফুল ফুটে আছে।

সে জলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকল। জলে নেমে যেতে সে সাহস পেল না। সে সামাগ্র সাঁতার জানে। সে খাল পার হয়ে সামনের আমবাগান পর্যস্ত উঠে যেতে পারে। তারপর যা কিছু সামনে, শুধু বর্ষার জল। সাঁতার জল। সে এতটা সাঁতরে যেতে পারবে না। পাকা সড়কে সে পালাতে পারে। কিন্তু এমন একটা পোশাকে অথবা ওর ধারণা, সে যে পোশাকেই পাকা সড়কে হেঁটে যাক না, এ-অঞ্চলের মানুষেরা তাকে চিনে ফেলবে। এ-ই যে সেই মানুষটা, সেনেদের বাড়ি যে যেত, সময় পেলেই টর্চ হাতে যে মানুষ সিভিল ড্রেসে ঘুরে বেড়াত সাইকেলে, সেই মানুষকে কে না চেনে। তা ছাড়া সকালের বাস চলে গেছে, বাসে উঠতে গেলে প্যুসা লাগে, তার কাছে একটা প্যুসা নেই। সে যে কি করে!

মূর্শিদ ভাবছিল। তার ছায়া জলে ভাসছে। সে দেখছে, সে ভীষণ ভাবে একা। এখানে যার আশ্রায়ে সে আছে, তাদের কাছে আর কোন মান্ত্রজন নেই ভেবে সে বসে থাকল। ওদিকটায় থাল। থালের এ-ধানে প্রচুর কলাগাছ, এবং পাখির ডাক শোনা বাদে সে এখন আর কিছু করতে পারছেনা। যাই করুক, তুম বরে কিছু করে ফেল্ভে পারেনা।

দে কিছুক্ষণ বদে থেকে বুঝতে পারল, ওর কেশ থিদে পেয়েছে। গ্রামে মানুষ জন নেই বলে, বাজিগুলো থেকে মানুষ জন চলে গেছে বলে, কাছারি বাড়ি পার হয়ে গেলে ঘোষেদের লিচু বাগান, বাগানে ঝোপ জলল, সে ইচ্ছা করলে কিছুক্ষণ এখানে পালিয়ে বদে থাকতে পারে। এবং রাত হলে পাকা সভকে হেঁটে যাবে অথবা যদি সিঙপাড়ায় সে যায়, সেখানে একটা ডিঙ্গি পেয়ে যেতে পারে।

নানারকনের ভাবনা মাথায়। কেয়ার ভয় দেখানো, মঙ্র বিরক্ত
মুখ সব ওর কাছে ভয়াবহ ভাবে দেখা দিচ্ছে। এটা ওরা করতে
পারে। ওদের এমন একটা কাজ করতে কপ্ত হবে না। কেনই বা
ওরা এত করবে। সে ভো ওদের জন্ম কিছু করতে পারে নি।
ওর হাতে অবনীর মৃত্যু, পরবর্তী ঘটনাগুলোর সাক্ষী সে, নিয়ম মতো
কাজ চালিয়ে সহসা এমন যে কেন হলো তার। কি দরকার ছিল,
মেজর সাবকে গুলি করার। সে ভো অনেক অসহনীয় মৃত্যু দেখেছে,

সে তো দেখেছে, কত স্থানর স্থানর যুবকদের ধরে আনা হয়েছে, তারপর লাখি মেরে কথা বের করার জন্ম সে নানারকম যন্ত্রণার ভেতর ওদের নিয়ে গেছে এবং পরে ওদের মৃত্যু। বিকৃত মুখ ওদের। থেঁতলে থেঁতলে যুবক মানুষগুলোর মুখে ধোঁয়া দিয়েছে। ওরা যদি এখন বদলা নেয়, যেন কোন দোষের নয়। ওর মনে হল, এটাই স্বাভাবিক। তাকে নিজেই পালাবার একটা পথ খুঁজে নিতে হবে।

তারপর সে ভাবল, এতদিন আসলে মঞ্দি ওকে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে। যার জন্ম অপেক্ষা করতে বলা, আসলে সে মজুব নিজের মান্তব। বোধ হয়, এমন একটা কাজ মজুব একার করতে সাহসে কুলায় নি। নিজের মান্তব কাছেন। থাকলে সে ঠিক বদলা নিতে সাহস পাবে না।

একটা ছোট গাছ এখন মাথার ওপর। মঞুদি একদিন গাছটা ওকে চিনিয়েছিল। একটা লটকন গাছ। অনেক ফল। ফল খেতে বেশ মিষ্টি। কিন্তু অবিশ্বাস তার ভেতরে। সে একটা ফল তুলে খেতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। আসলে ফলগুলো ফল না। বিষাক্ত ফল হতে পারে। সেতো কখনও খেয়ে দেখেনি। যখন গাছটা দেখিয়েছিল, তখন গাছে ফল ছিল না। মঞ্জু কেবল বলেছিল, বিধায় ফল হয়। ফল খেতে খুব সুস্বাত্।

থিদের সময় এ-সব অবিশ্বাস থাকা ঠিক না। সে গাছের ডাল থেকে এক থোকা ফল প্রেড় দেখতে থাকল। না, থেতে সভা ভাল। এমন ফলতো আছে, থেতে ভাল, পরে অন্টিকালী। তেদবমি হলে সে যাবে কোথায়। কিন্তু খিদের সময় সে-সব মনে থাকে না। ফল খেতে খেতে দে পালাবার কথা ভাবতে। এবং মনে হল ভার রাত না হলে, সে কিছু করতে পাবে না। যেদিকে যাবে সেদিকে যেন ভার চেনা মানুষ মিলে যাবে। আরে এ-যে স্থবাদার সাব, কখনও স্থবাদার সাব ছিল সে, কখনও সে নিজেকে মেজর সাব বলেও বর্ণনা করত। যার কাছে যা দরকার। ওরা ওর ইউনিফরম দেখে চিনতে পারত না আসলে সে কি!

এখানে বদে থেকে দে তাব মজিনাব কথা কিন্তু মনে কবতে পারল না। নিজেব জীবন নিয়ে দে ছিনিমিনি থেলছে। মঞ্জুব যথন সব গিলেছে, তথন বা কটুকু রেখে কি লাভ হল। সে এখন মনে করতে পারছে না, আংশ্বসমর্পণেব আগে মজব সাব কেন যে এত অন্তির হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেক বাতে মঞ্জুকে মেজবের ইচ্ছায় পুতুল সেজে থাকতে হয়েছে। যথন যা খুশি। গভীব রাতে সে যথন জিপ চালিয়ে আসত, কখনও মঞ্জুকে মনে হয়নি, সে ব্যভিচাবে লিপ্ত থেকছে। ববং সাফ গলা মঞ্জুব। মঞ্জু যেমন বলত, কাল একটু দেরি কবে যেতে হনে। স্বাল সক'ল এলে গামি যেতে পাবব না স্থিদ।

## **−কেন** ;

- -নীলুনা ঘূমালে আমি যেতে পাবব না। ওর আজকাল কি যে থয়েছে! বাতে ঘূমাতে চায় না। বোধ হয় টেব পেয়েছে মা কোথাও যায়।
  - --কিন্তু মেজব সাব ।।
  - —ওকে বলেছি।
  - ও কি বলেছে গ
  - --- বলেছে। ফেরার সময় তোমাকে বলতে বলেছে।
  - -- তথন তঁশ ছিল।
- —ও সাজ একেবাবেই খাষনি। বোধ হয় কোথাও কিছু হচ্ছে। আমবাতে বৃষ্ধতে পাবছি না। কেবল শুনহি, খান সেনারা কলকাতায় 
  চুকে বোমা ফেলছে। তাওড়া ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছে। কাল থেকে
  তো ঢাকা বেডিও প্রফ পাওয়া যাচ্ছে না।
- খানারও মনে হয় কিছু হয়েছে। আনরা কিছুই জানতে পারছি না। কি যে হবে!

মঞ্জর কথা শুনে মনে হত তথন, কিছু হলে, ওর এমন একটা স্থের সময় নষ্ট হয়ে যাবে। মেজর সাব পাঞ্জাবী এবং উঁচু লম্বা, তিনি তাঁর মাতৃভাষা পর্যস্ত ভাল করে বলতে পারেন না। ইংরেজি

উচ্চাবণ ওব খুব ভালো। এবং ভাল ক্যাডেট হিসাবে তিনি খুব কম বয়সে উচু জায়গায় চলে গেছেন। কিন্তু কি যে হয়ে যাষ মান্তবের, শেষ দিনগুলোতে মেজব-সাব বেপবোয়া, উচ্চু ছল, কোন এক কঠিন ছ্র্যোগের সামনে প্রাণ হাতে দাঁছিয়ে থাকলে মান্ত্বের যে শুদ্খলাব অভাব ঘটে তেমনি মেজব সাব, চিংকাব কবতে থাকেন, কিল দেম। স্থাই দেম। অন কলাবনেটবস্। এবং একদিন সে দেখেছে একজন ভিখাবী মান্তবকে কাবা টানতে টানতে এনে ওব পাগের কাছে ফেলেছিল। মুর্শিদ ওকে চিনত। সে মুসবিলাসান হাতে নিয়ে কালো জোবনা গায়ে বাছি বাছি ঘোরে। গলায় লাল নীল কছিব পাথবের মালা। ওকে একজন স্পাই তেবে, গলায় হুলি ঝালয়ে দিল। এমন বি মুর্শিদ বলতে সাহস পায়নি, মান্তবচা ছিখাবী, স্ব তাকে চেনে।

তথন মপ্পুব এমন কথা শুনে তাকে ব্যক্তিচাবিনা না ভেবে যেন মুর্নিদেব উপায় ছিল না। মঞ্চদিকে কথনও অন্ততপ্ত মনে হত না। কেবল শেষদিকে যথন মেজব সাব ক্রমে ক্ষেপে যাচ্ছিলেন, বিছুই আব বিশ্বাসেব অবশিষ্ট ছিল না, এবং এক বাতে যখন, বনেব ভেতব হাটিয়ে নেবাব বাসনা, একেবাবে উলক্ত মানবীৰ পাশে সে এবা হাতে সাবি ব পায়ে নতজানু, তখন মুন্দি দেখেছিল, মঞ্জদি গাছেব নিচে চুপচাপ দাভিয়ে আছে। একেবাবে খোলা অ কাশেব নিচে মঞ্জু বোব হয় এ-সব সহা কবতে পাবেনি।

এ-ছাড়াও সে ব্যক্তিনিনা তেবেছে এখন বান কাব অবনী কবিবাজেব মুখ মনে হয়েছে। কবিবাজকে কখনও নাদা, কলনও বাবু, কখনও কবিবাজ বলত। মণ্যু কবিবাজেব স্ন্দ্বী বৌ, ওপু স্কন্দ্বী বললে ভুল হবে, মজু এবং কেয়াব লোছে মুশিদ যেন এমন এব টা স্থুন্দব বাজিতে আসত। নাল জানালাব ভেত্বে মজুব মুখ ওব কাছে অনেক দ্বে মজিনাব ছবিব মানো। সে এসে একবার দেখতে পেলেই খুশি জ্বাধা কেয়াকে নিয়ে সামান্য হান্যি ঠাট্টা। অবনীকে মেরে ফেলাব প্র কিছদিন যেতে না যেতে মহকে কেমন স্বাভাবিক দেখাতে

থাকল। এত কম সময়ে স্বামীর এমন নৃশংস মৃত্যু কেউ ভূলে যায়, ভাবতে কেমন কপ্ত হত। অথবা যথন ওকে নিয়ে যাওয়া হল, সেতো আত্মহত্যা করতে পাবত। হিন্দু মেহেদের এমনতো কত ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। মঞ্জ জহর ব্রত কবতে পারত। না, তা না, যেন কেয়াকে রক্ষা করার জহা বনে গমন। ও-সব বৃজক্ষ কি। মূর্নিদ ক্ষেপে লাল এখন। সে গাছেব নিচে বসে ঘাস ছি ড্ছে আর মনে মনে মঞ্জুকে ছেনাল বলছে। মঞ্জিনা কখনও এটা করত না। সে ঠিক আত্মহত্যা কবত। মঞ্জুকে এ-সময় মুর্নিদ বাভিচারিনী বাদে আর কিছু ভাবতে পারল না। অনর্থক সে মেজরসাবকে গুলি করে মেরে ফেলল। কপাল দোষে সে কাজ আমি থেকে ডেজাটার। ছনিয়ার সব মানুষ তার বিক্ষে।

সে যে এখন কি করে!

তার তখন মনে হচ্ছে গুলি মেজর সাবকে না করে মঞ্চে করা উচিত ছিল। অবনী কবিরাজকে গুলি করার পর সে দীর্ঘদিন এদিকটায় আসেনি। কেমন সংকোচ। শুরু সংকোচ নয় ভয়, সে বোধ হয় আর আসতই না, কি করে যে তখন সেই মিলিটারি ক্যাম্পে কেয়ার খবর হয়ে গেছে! কি করে যে খবর চলে গেছে, এখানেই আছে মুশিদ, ও-পরিবারের সঙ্গে তার মেলামেশা অনেক দিনের। এ অঞ্চলে আর আপনার ভোগে লাগার মতো মেয়ে কোথায়। সব কথাই একটু বাংলা মেশানো ছিল। মুর্শিদ মনে করতে পারে সব। শান্তি কমিটির মান্ত্যেরা তখন নানাভাবে লুটতরাজ চালিয়ে যাচেছ। এবং ওরা ভেট দিতে চায় কেয়াকে। কারণ এ-সব পুট-তরাজ হত্যা নারীধর্ষণ সব কিছুতে মেজর সাব হাতে না থাকলে চলে না। তার এক লাইন লেখাতে খোদার খোদগারি চলে যায় যখন তখন সামান্য মেয়ে কেয়া।

মুশিদ হুকুম তালিম করার মান্তব। সে স্থালুট করে দাঁড়ালে, কি বিনীত কথা, যেন মেজর সাব মেয়েমানুষ বলে ছনিয়াতে কিছু আছে জানেন না। কেয়াকে একটু দেখা, গল্প করা, কেয়াকে নিয়ে অবসর

সময় সামাত ঘুবে বেড়ানো, বিবি দেশে চলে গেছে, একা দিন কাটে ন', কেয়া থাকলে বিকেলটা এত একঘেযোম লাগবে না।

এবং তাবপবই যা হয়ে থাকে, নানাভাবে ছনিয়ার মুলুকি ঢাল চালাধ মেজব। দিন যত যায়, তত সে কেমন অমানুষ হয়ে যেতে খাকে। ঘাটিতে যত খবব আসতে থাকল, তত এমন একজন ভাল নালুয় অমানুষ হয়ে যেতে থাকল। তত মঞ্চুব ওপর অত্যাচার বাড়তে থাকল। মুখে গ্লাস দুড়ে মারল মঞ্। বোধ হয় মেজর সাব আব মধুব শ্বীবে জোনাকি পোকা জ্লে ওঠাব সম্য দিত না। তাব জাবেই পাবা হব হি ডে দিত।

অপৰ এ-ভাষ্ট্ৰে, সেটা শেষদিনই হবে, কে যেন এসে সুর্শিদকে খবর দিয়েছিল, নেত্রপুতে চুল ধবে চেনে নিয়ে যাজে ।

一、telfet本!

-ভদিক ১৮ত।

ও দিকটা নানে, ঘাটিব পেছন দিক। আসলে ঘাটিটা ছিল একটা প্রকান্ত আনবাগানেব ভেতব। সবটা জুড়ে ঘাঁটি, পেছনটাতে তথু আনেব গাছ, জলপাইর গাছ. নানা বকম লতাপাতা, ঝোপ জঙ্গল, এবং থেটেগেলে আবাব বেশ নিরিবিলি গাছেব ছায়ায় আনেক দ্ব যাওয়া যান। মুশিদ ছুটে বেব হয়ে গেল তাবু থেকে। সে ওদের আনতে ব'বণ কবে এল। মেজব সাবেব এ-সব ব্যাপারে দেখাশোনাব ভার তাব। কাবণ সমস্থ ঘাঁটিতে বিকেল থেকেই থমথমে ভাব। কেবল ট্রান্যানিটারে কি খবল আসতে বেভাব ভাষণ দেবেন, এবং বেভাব ভাষণের পাত্র কিংলা কিংলাজ ওদেব বাছে বেভাব ভাষণ দেবেন, এবং বেভাব ভাষণের পাত্র সে গুনেছিল, ওদিব টায় মঞ্জকে মেজর সাব টেনে নিয়ে যাজে।

ওলিকটায় কেট বেতে পাবে না। সে আব মেজব সাবের খাসআর্দালি কেবল যেতে পারে। খাস আর্দালি ভয়ে জবু থবু হয়ে বসে
রয়েছে। কিন্তু এই ঘাঁটিতে এমন স্থলর একটি যুবতা মেয়েকে মেরে
ফেলা হবে ভাবা যায় না।

তারপর বনের ভেতব মূর্শিদ জানে, সে আর মেজন, মঞ্ একটা ভীতু খরগোসের মতো মাঝখানে। মেজব জানে না, ছায়া ছাং। জ্যোৎস্নার পাশাপাশি আব একজন মানুষ হাটছে। মঞ্জ পাশে *হেটে* যাচ্ছে, মাঝে মাঝে গাছেব কাণ্ডে বাধা পাচ্ছে। ২ শিদ ও-পাণে। মঞ্ব ববাবর মেজর সাব। ওর হাতে ছোট মাচ-বাকসেব মতো রিভলবাব। ওটা সে লাইটাবেব মতো আগন আলাবাব ভঙ্গীতে মঞ্জুব সামনে ধরে রেখেছে। 'সাব ইংবেজিতে অহ ল কথা। যেন সে এইমাত্র ট্রেনসমিটাব থবর পেয়েছে কিছ। অথবা চেলি কমিটনিকেশানে সে জেনে ফেলেছে সব। যেমন বীর যোদ্ধা, পবাজ্যেব আগে এল ভাবে স্নান করে নেয়, ভাল পোশাক পরে নেয়, তাবপর জন্তগামাদের কাছে পরাজয়েব সবকাবী স্বীকৃতি দেয় তেমনি দে, শুনেই, মঞ্কে रकत निरंग अरमर्ट. मामरन वरम शारमव পর গাস ঢেলেছে, কারণ বোঝাই যায় মগুর শরীবে কোন পোনাক নেই, সব কাজ শেষে, যা সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না, অবাং সে যেন বলতে চাইছে মঞ্জে, ছনিয়াতে অকা কোন মানুষ তোমার ফেব সংবিধ নও করবে, আ।ম চাই না। পুরুষেরা মেয়েদেব সভীয় নই কবতে ভাল-বাসে। আমরা কাল এখান থেকে চলে যাব। আমানের আহসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। ওরা তোমাকে ডার্লিড আমান সঙ্গে যেতে দেবে না। এবং এই বলে যখন হাউমাউ কবে কার্দাড়ল, যেন চি কঠ মেজর সাবের তথন এতটাভগোমী কিছুতেই কেন্যে মুশিদ সহ্য করতে পারল না। দে একেবারে মুখের সেই কান্নাব গল্পরে এক বিন্দু শক্ত লোহার যুবনিক। পুঁতে দিল। সে আর মারুষটাকে ফিরে যেতে দেয় নি। বলার সুযোগ দেয়নি, মাই ফ্রেণ্ডদ্ টই আর ডিফিটেড্।

তবে সে এখন মনে করতে পারে না, সেটা মৃখে, গলায় না বুকে। কোথায় যে সে যবনিকা পুঁতে দিয়েছিল মনে করতে পারে না। তবে এতটুকু তার মনে আছে, হাউ মাউ কবে কাঁদলে মুখের হাঁ মাঝে মাঝে ভীষণ বড় হয়ে যায়, সে তার ঠিক ভেতরে যবনিকা ফেলে দিতে চেয়েছিল। আর এখন মনে হচ্ছে, আসলে সে যবনিকা মেজরের না হয়ে মঞ্র হওয়া উচিত ছিল। কারণ মঞ্জহর ব্রত না কবে ওর কাছে থুব ছোট হয়ে গেছে। জীবনেব জন্ম মঞ্ব ভীষণ মায়া। জীবন না লোভ, কোনটা, সে হাস ছি ডুতে ছি ডুতে ঠিক করতে পারছে না।

আব তথনই মনে হল কেউ ডাকছে। ওর নাম ধরে ডাকছে, যেমন বাপজান ডাকত, তেমনি।

সে উঠে দাঁডাল। না কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে ঝোপের ভেতর ন্ধিয়ে আছে। মাধান সে ওকনো পাতা ডাল দিয়ে ক্যামোফ্লেজ কবে নদে আহে। কে এখন টেব পাবে, জাদবেল সেনাবাহিনীর মাজন মুশিদ এখানে পালিয়ে বয়েছে। বাতে রাতে পালাবার চেষ্ঠা কববে। কাল হিম্মত আছে ওকে ধবে।

আবাৰ কে যেন ভাকছে। মঞ্চ গলা, মজিনা ডাকলে এমনভাবে ভাকতে। সে ইঠে দাঙালা।

জাব তথ্যই পেছনে খোচা। সে খোঁচা খেয়ে একেবাবে হাঁ। পদকে যখন তা চাচ্চিল তথ্য এই জঙ্গলের ভেত্ব কেয়া চুকে গেছে, ওব কি সাহস! সে বল্ল, এই নিজা কি কর্ছ এখানে!

মুশিদ গড়ী, পলায ।লন, নসে আছি।

- মানি ঠিক নাবেছি, ও পোলে কাছারি বাড়িব দিকে যাবে।
- -- ঠিক বলেছ!
- —ঠিক। মগদি আমি সেই কথন থেকে খুঁজছি। বা'জী তোমাকে খুঁজড়েণ তুমি আন্ত একটা অমাত্রয় মিগুল।
- নুশিদ কোন কথা বলচে না। তুর এত বড প্রিকল্পনা এক-ব্যক্তি একটা নেতা ভেকে দিল।
- —দে । ত, ঝোপ জঙ্গল নড়ছে। কোনো কুকুর বেড়াল কিনা দেখি। অঃ মান্না একেবারে আস্ত মিঞা মানুষ। মঞ্দি সেই কখন থকে না খেয়ে জাছে।
  - —মঞ্জুকে আমি খেতে বাবণ কবেছি!
  - ভূমি বাড়িতে আছ, আতাণ, তাকে না খাইয়ে খায় কি করে।

তোমার জাতের মতো তো আমরা বেইমান না। অতিথি না খাইয়ে নিজে থেয়ে নেব।

মুর্শিদ হাসল। তোমার জাত বলতে কেয়া ওদের পাকিস্তানী বোঝাচ্ছে। সে বলল, তা ঠিক। চল। আপাতত আমার আর আলোচনা হল না। যা দেখছি, তোমাদের মজি বিলকুল ঠিক হবে।
—আমাদের মজি মানে।

মুশিদ জবাব দিল না। মঞ্জু দাঁড়িয়ে আছে উচ্ চিবিতে। মঞ্ব দিকে তাকিয়ে মুশিদেব গলায় কোন কথা জোগাল না। সভ্যি মঞ্ না খেয়ে আছে। এই বিকেলে ওব চোগ মুখ দেখলৈ তা বিশ্বাস কবতে কোন কঠ হয় না।

সে কেয়াকে শুধু বলল, চল।

অন্ব মনে হয়েতিল এ-বাভিতে কোখাও একটা ভীষণ গণ্ডগোল বটে গেছে। সে যখন কেয়াকে নিয়ে ফিরে এসেছিল, তখন খেকেই কেমন ফিন্ ফিন্ গলায় কথাবাঠা। মপ্ত একবাব এমনও যেন গলেছিল, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, একবার ইচ্ছে হল বলে, কিন্তু ওব সামনে মপ্ত এত স্বাভাবিক যে, ওর কিছু হারিয়েছে কিছুতেই বিশ্বাস কবা যায় না। সে যে রাতে কাউকে দেখেছিল, তা জিজ্ঞাসা করতে কেমন অস্বান্ত লাগছে।

এ-ভাবে সে ফিরে এসেই দেখেছিল মঞ্ ভীষণ ব্যস্ত। কেয়াও কেমন উদ্বিগ্ন। সামনে পড়লেই চোখ মুখ স্বাভাবিক করে ফেলছে। স্থাপনি অজ্দা বসে আছেন কেন, স্নান করে ফেলুন। মঞ্দির রান্না শেষ। আপনাকে খাইয়ে, মঞ্দি ওর নিজের রান্না করবে।

অজুর তখন ভাল লাগছিল না। কি হারিয়েছে মঞ্ । মঞ্ জীবনে এমন কি পেয়েছে যা হারাতে পারে। একবার মনে হল, মঞ্ সব হারিয়েছে। ওর শৈশব হারিয়েছে, ওর সাদা ঘোড়া হারিয়েছে, ওর চেনা জগতের সব মারুষ হারিয়েছে। আর এ-ভাবে তো সব মানুষই সব কিছু হাবায়। মঙুব হাবানো আলাদা ধরনের, যা কেউ হারায় না, কেবল মঙুব মতো মেয়েবাই হাবায়। সে ভেবে পেল না তেমন কি মণু হাবিষেছে যা ওব সামনে প্রবাশ কবতে সংকোচ. অথবা দ্বিধা।

যাই হোক সে সান সেবে নিষেছিল। নল্ ওব জন্য বসে থাকৰে এটা ঠিক না। ওকে না খাইয়ে মল্লু নিজেব নিবামিষ ঘবে বালা কৰে যাবে না। অথচ মল্লু শাড়ি পবে নানা বঙেব। ঠিক নানা বঙেব না হলেও কুমাবী মেছেবা যেমন সাধাবন শাড়ি সায়া পবতে ভালবাসে, সেন্ড তেমনি। সে যেন পোশাকৈ তাব ভাগ্যেব কথা লিখে বাখতে চাম না। অথচ আহাবে এত বেশি নিয়মকালুন অজুম ভাল লাগল না।

তব খাহ্যা হলে সে আবভ বেশি টেব পেযেছিল কিছু হযেছে।
এমন কি জববাব বাবা ডিসপেনসাবিব দবজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।
সব মানুষদেব তিনি নেঁটিয়ে বিদায় কং ছিলেন। আগামী কাল
আসতে বলেছেন। যলে ঘাটে যে সব নৌকা লেণেছিল এক এক
কবে চলে গিয়েছিল। পোচাফিসেব নীল ডাকবাকসে কেই কেই
চিঠি ফেলতে এসেছিল, ভাবাত চলে গেল। একটা ভয়ম্বৰ ছুপুর
ভং জানালায় খা খা কবতে খাকল। ভুধু পোন্টাফিসেব জানালা
খোলা। দেখানে একটা মুখ, গালে সাদা দাছি, সে বাপাঝ্য খামে
পোন্টকাটে বাংলাদেশেৰ ছাপ নেবে চলেছে। এবং জানালায় একটা
কাক বসেছিল, সেটা কা কা কৰে ডাকছিল।

ভাবপৰ ম.ন হয়েছিল, এ-বাডিতে কেট নেই। সে ডেকেছিল, কেয়া। কোন জবাৰ পায়নি। সে দৰজা অভিক্রম কৰে সামনের ঘরটায় চুকে গিয়েছিল। সেখানে বড় বড় হবিণেৰ মাথা, বাঘের ছাল, এবং পাখির হাড় দেয়ালে সেঁটে আছে। অবিনাশনা খুব জাঁকজমকাপ্রম মানুষ ছিলেন, এ-ঘবে এলে সেটা টেন পাওয়া যায়। এবং সব ঘরের দেয়ালে মৃত হবিণেৰ ছবি। সে বাতে এ-সব ছবি দেখলে ছবিণ জাংকে ওঠে।

অজু তারপর দরজা পার হয়ে নীলুর ঘরে এসে বসেছিল। এখানে শুধু একজন মান্ত্র্য, ছোট্ট মান্ত্র্য, বিছানায় ক্রমে মিশে যাচছে। কি স্থানর চোথ! সাদা চাদেরে সে শুয়ে পাশ ফিরতে পারে না, সব কিছু তাকে করিয়ে দিতে হয়। সে খুব তুর্বল। হাত নেড়ে কোনরকমে একটা তুটো কথা বসতে পারে। এমন স্থানর ছেলেরা পৃথিবীতে মবে যায়, অথবা যাবে ভাবতে সে কেমন স্থাহায় বোধ করছিল তথন।

অজু দেখল, নীলু চোখ বুজে আছে। সে ঘুমিয়ে নেই অজু এটা বুঝতে পারছে। সে ডাকল, নীলু।

- নীলু চোখ মেলে ডাকাল।
- —ভোমার ভাল লাগছে ?
- —ভাল লাগছে।
- —কোন বস্তু হচ্ছে না তো ?
- -- ना।
- --তুমি খেয়েছ ?
- --খেরেছি। মা যাবাব আগে খাইয়ে দিয়ে গেছেন।
- —কোথায় গেছে ওরা ?
- ওরা মুশিন কাকাকে খুঁজতে গেছে।
- —মুশিদকাকা৷ সেকে!
- সে একজন আমি ডেপাটার।
- --বে'ন্ অ'ি ?
- -পাৰস্থানী আমি।
- সে এখানে কেন ?
- -- না ভাবে থাকতে বলেছে।
- -- বলছ কি !
- হা, মুনিদ কাকা ভীষণ ভাল মান্ত্ৰ। সে আমাকে সকালে বেবল তাম ছেলেবেলাকার গল্প বলে।
- কিন্তু তেবল অজু পায়চারি করতে থাকল। এমন একটা সময়ে মঞ্জু এই সাগুন নিয়ে খেলা। তা ছাড়া সে ব্যুতে পারল

না, আমি থেকে কি করে ডেজাটার হয়। সব জো আত্মমর্পণ কবেছে। সে তা না করে পালিয়েছে। পালিয়ে এখানে এসে উঠেছে। অজু কেমন অবাক হয়ে গেল।

অজু বলল, নালু, মুশিদ কাকাকে ভরা কোথায় খুঁছতে গেছে ?

জান মনে হল, এত বথা হেলেটার সঙ্গে বলা উচিত হচ্ছে না।
বেণটা ছুটো, কথা বলগেই সে হুঁ পিয়ে ওঠে। এখন তো বিবেল।
তিম্পান-সালি ভেমনি বন্ধ। তাকহার তালা মেনে সে মান্ষটাও
চালা গে। গ্যন এত বড় বাড়িকে সে একা। সে ঠিক একা
না, নীলু আছে। নীলুব ছানালা, খোলা। সেখানে কামিনী
ফুলের গছ, গাছে তেবটা হলুদ হত্তেব পাখি। অজুন মনে হল,
এত বড় বাড়িতে কেই একা থাবতে পাবে না। এত বড় বাড়িতে
একা থাকলো লোক গালল হযে থার। আসনে এত বড় বাড়িতে
একটা লোক নেট, কেন সে এ সাম্যো সব বাড়েতলো খা খা করছে,
তুন বস্তি গছে ভঠেনি সে ব্লাভে পারেনি। বারণ ওটা লো
লিয়ম, গালগা খালি গড়ে থাকে না, ছমি খালি পড়ে পাচে
না, ঠিক বে না বেউ ছাবাদ কাতে চলে আসো।

নীলাকে এ-তাবে একা বেখে স্বাব চনে যাওয়া অভ্ন ভাল াগল না কে ইচ্ছে কৰলে নিজেই ঘবে বসে থাবতে পাবত, কৈন্তু এনল কটা খা বা বিকেল, মুখাই সে ছুপুল থেকে এই বিকেল গাখত এ ভাবে একা এখানে কাটিয়ে নিয়েছে, বেট নেই, গুল অজুন গাছৰ নিচে ঘোড়ালা ঘাস থাছে, গুপু জানালায় তাকিয়ে মাছে নালু, আব গে পায়চাবি করছে। কেমন ভৌতিক অথবা বহস্তজনক, সে এ-প্রামে চুকেই তার গন্ধ পেয়েছিল, কাবে সব মান্ত্রেরা, মৃত্র অথবা জীবিত, যে যেখানে আছে, এ-প্রামের দৃশ্যপট তাদের কাছে মলোকিক মায়ার মতো ছড়িয়ে আছে। কেই ভুলতে পারছে না, একটা প্রামুক্ত চারণাশে ব্যাকালে শাপলা ফুল ফুটে থাকে, থালের ছলে নানা রক্ষের মাছ ভেসে আছে, কত ব্রমের পাথি উড়ে মাদে, যায়, কচ্ছপেরা ভেসে থাকে জলে, লটকন গাছে কি যে মায়াবী ফল ফলে থাকে, আর মানুষেবা মায়াবী ভালবাসায়, এই গ্রামের ফুলে ফলে এখনও যেন বেঁচে থাকতে চায়। এই যে কেয়া, জব্বার কাকা, অজু অথবা ডাকবর এবং মানুষ্জনের আসা-যাওয়া সব ভৌতিক। আসলে সে ২য়ত কাল থেকেই এমন একটা রহস্তজনক আবহাওয়ায় পড়ে গেছে। কিন্তু সকালে কেয়া এবং সে, কেয়ার আও চোখ, এ-সব মিধ্যা হয় কি করে!

এটা মনে হওয়। স্বাভাবিক। বখন খান সেনারা প্রামের পর প্র ম সুটতরাজ করেছে, পালিয়ে গিয়েছে, নেয়েদের নিয়ে বনবাদে চলে গেছে, এয় এমন একটা ছিনিমিনি ব্যাপাব যখন হয়ে গেল তখন কিছু নালি ঘর-বাড়িতে ভৌতিক কিছু থাকবে না, সে কি করে হয়! শাম সঙ্গে সজে ওর চোখের ওপব, নালু এবং অজুন গাছের নিচে ঘোলটো প্রস্তু রহস্তমন্ত্র হয়ে ভঠছে। সে ভাকল, নালু হমি ঘুমিয়ে আছে গ

भी तु काथ वृद्ध हे तनन, भा।

- আমি একটু বাহবে যান্ত, ত্রাম ভয় পাবে না তো ?
- --এত বড় বাড়িতে, তুমি ভ ুপাও না ?
- নীল্বল্ল, না।
- একা থাকতে বঠ হয় না ?
- নাণু বলন না।

অজুর মনে হন, নীলু এখন সেনা বলবে না বলে যাবে। সে কি করবে বুঝতে পারল না। একে একা ফেলে যাওয়া ঠিক না। কিন্তু একটা মায়াবী কিছু হয়ে গেলেই সে ভিতরে ভিতরে কেমন ঘাবড়ে যায়। হয়তো সে বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখবে নীলু পর্যন্ত নেই। আবার যখন সে ঘোড়াটি খুঁজতে যাবে, তখন দেখবে ঘোড়াটাও নেই।

এমন নিরিবিলি গাঁয়ে এসে এটা ওর হয়েছে। আর কলকাতা শহর, এবং শহরে বড় হতে থাকলে, মনেই হয় না, পৃথিবীর কোথাও নির্জনতা বলে কিছু আছে। অজুর তাই হয়েছে। এত বেশি
নির্জনতা সে, মাঝে মাঝে ওকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দেয়। সে গত
রাতের ঘটনা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পাবছে না। সে স্পাই
শুনেছে ওর দরজায় কে কড়া নাড়ছে। সুতরাং অজুব মনে হল,
নীলুকে ফেলে এখন আর কোখাও যাশ্যা চলে না। ওকে
ছটো একটা প্রশ্ন করে, সে ব্ঝতে পারবে, সে বেঁচে আছে, নীলু
বেঁচে আছে, ঘোড়াটা বেঁচে আছে, এবং ঠিক সময় হলে কেয়া
মল, মুশিদকে নিয়ে ফিরে আস্বে।

অজু আবাৰ বলল, রাতে ওকে দেখলাম মনে হল।

—কাকা পালিয়ে থাকে। তারপ্রই নীলু এটা বলে ঠিক করেছে কিনাব্যতে পারে না। সে বলস, আফি ভানি না।

অজু আব ভৌতিক কিছ ভাবতে পারে না। নীলুব চোথ মুখ ভয়াও দেখাছে। সে বৃঝল, নীলু কোন সনিষ্ট কবে ফেলেছে এমন ভাবছে। সে বলল, আমি কাইকে বলব না।

- -कारेक ना कि छ।
- —কাউকে না।
- —মাকেও না।
- —মাকেও না।
- —ম। খদ ভানে আমি বলেতি, ভবে কঠ প্ৰংব।
- —মাজে কিছু ক ব না নীরু।

আর তখনত ওব ইচ্ছা হন, মন্থকে সেও খুঁততে বের হয়।
কোকটা কোথায গেল। বাভি থেকে চলে মানাব কারণ কি। সে
পালাবে কি ভাবে। সে যাবে কি কার। ওব যদি প্রসা না থাকে,
সে এখন একা ম প্রয়, ডেঘাটাব হওয়া তাল, কিন্তু কোথায় যাবে।
এবা ওর কেন ডানি এ-ভাবে কোন নৈশ্যে ফিরে গেলে ঠিক
পেই এক ডেজাটার মান্ত্যের মতো বারার চোথ মুখ দেখতে পায়।
দেশ ভাগেন পরে ওর মনে হয়েছিল, মান্ত্যেবা নিজেব দেশ গাঁ

হেড়ে এমনি চোথে মুখে হয়তো ভারতবর্ষের মাটিতে একটু আশ্রুরের জন্ম ঘুরছে। তখন ভারাও স্বাই ডেজাটার ছিল।

অজু আপন মনে না হেসে পারল না। সে ব্রুতে পারল, নালু একা এ-ঘরে আব কোন কট পাবে না। ওব সব সহ্য হয়ে গেছে। অজু ইচ্ছামতো সামনের মাঠ পার হয়ে, এবং নানাবিধ ফুল ফলের গাছ পার হয়ে ঠিক অজুন গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সে দেখানে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে, বিশ বাইশ বছর আগের মান্ত্রেরা চারপাশে ওর ঘোরাফেরা করছে। ভূইয়া বাড়ি, ঘোষেদের বাড়ি, দত্ত পাড়া, পশ্চিম পাড়া এবং পালপাড়ার সব মান্ত্র্যদের একটা মিছিল যাচ্ছে। ওদের মাথায় বাক্স পেটরা। হোট ছোট শিশুরা হাঁটছে। হাতে ওদের কাঠের পুত্ল। ওরা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কেই যেন জানে না। ধর্ম মান্ত্রুকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে।

এবং এ-ভাবে জানে অজু, মান্তুষেরাই মান্তুষকে সোজা পথে হাঁটতে দেয় না। মান্তুষেরাই আবার পথ নতুন বানিয়েও দেয়। দেই যে মিছিল, অজ বুঝতে পারে মিছিলটা ঠিক বিশ বাইশ বছর আগো বললে ভুল হবে, যেন আরও আগো মান্তুষেরা সব কলকাতামুখী হতে ভালবাসত, অধচ সেই যে দেশভাগের হিড়িকে স্বাই ডেজাটার হল, ভারা আর ঘরে ফিরল না।

তার ইচ্ছা এখন, মুনিদকে দেখা হলেই বলবে, মিঞা সাহেব আপনি এবারে নতুন ডেঙ্গার্টার। আমরা বিশ বাইশ সাল আগের তা কেমন আছেন। ডেঙ্গার্টার হলে কেমন লাগে। বাংলা ব্রুতে পারেন। আপনি তো পাকিস্তানী। উত্ ভাষা আপনার মাতৃভাষা। আপনি পাঞ্জাবী ননতো। আপনার গাঁয়ের পাশে যদি নদী থাকে, তার কি নাম বলবেন তো। এত ভাগাভাগি কেন মিঞা সাব। ভাগের শেষ আছে। যত ভাগ করবেন শরীর তত পঞ্ হয়ে যাবে না ?

অথচ দেখুন • সভাব মান্তবের এই, নিজের জন্ম, নিজের পরিবারের জন্ম একসময় সে তার সঠিক হিসাব ব্ঝে নেয়। এত হত্যা, রাহাজ্ঞানি ধর্ষণ ঘটিয়ে শেষপর্যস্ত তা বন্ধ করতে পারলেন। হয় তো বলবেন বড় হিস্তার হাত না লাগালে দেখা যেত।

তারপরই অজুর মনে হল সে বোকার মতো বড় বড় কথা ভাবছে। সে রাজনীতি করে না, সে তলিয়ে ভাবে না। এমন একটা ভায়গার জন্ম তার তেমন মায়াও নেই, কেবল মাঝে মাঝে যথন একটা সাদা ঘোড়া, তার ওপবে কোন বালিকার ছবি মনে হয় সে ভাবে ওটা একটা স্বপ্নের দেশ, সেখানে সে আর যেতে পারবে না, সেখানে কেউ ফিরে যেতে পারে না। এবং ওটা আছে বলেই মানুষ বেঁচে থাকতে ভালবাসে।

অজু এদিকটা ঘুরে বেড়াল। অজুনি গাছটা পাব হলে খালেব ধারে কিছু বনক্ষসল, ঘেঁটু ফুল ভার পাশে মঞ্র মায়ের শাশান। অবিনাশদাকে পাশে রাখা হয়েছে, ওদিকটায় অজ্দের, নিদের জমি, সেখানে ভোট ঠাকুরদাকে পোডানো হয়েছিল। অজ্ব পায়ে একটা কাটা দাগ আছে, ওব মনে আছে ছোট ঠাকুবদার বড় ছেলে, রাঙ্গা কাকা বাড়ি এসে জায়গাট। ওদের সাফ কবতে বনেছিলেন। উৎসাতে ভরা ক'নাই মিলে শমি পশিদাব করার সময় সে কোনালে অনেকটা পা কেটেছিল। হাঁটতে হাঁটতে ওর ৬।ও মনে হল। এক এক বরে কত ছবি ভেসে আসছে। বছদা এখন হুস্দিয়াতে কাফ করে। এর বৌ বাপের বাডি থাকে। বড়দা সংসার সংকুলান করতে পারেন না ঠিক ভাবে। বড়দার মড়ো নিরাহ মান্ষকে নানা রকম বচসাব সম্মুখান হতে হয় সেজ্ঞ । অথচ শৈশবে ওবা সবাই ভেবেছিল, ভীষণ সুখী মানুষ হবে বড়দা। ওব কোন ছঃখ থাকবে না। বড়দা সবার কথা সমানভাবে গুনত। সে কাউকে কোন দিন কটকথা বলেনি। বড়দা এখন বড় ছংখী মান্তব।

এবং মজুকে দেখলে এমন হঃখী মনে হয়। অথচ সে সঠিক জানে না, কি হয়েছে, কেয়া কিছুটা বলেছে, সবটা বলেনি, চিঠি কেন দোয়, অথবা মূশিদের কথা এভাবে লুকিয়ে রেখেছে কেন, সে তো ভেবেছিল সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে, মুশিদ কে? কিন্তু নালুর মুখ দেখে এখন আর সরাসরি সে কিছু বলতে পারে না। না বলা পথন্ত তাকে মুশি। সম্পর্কে চুপচাপ থাকতে হবে। সে ভিতরে ভিতরে ভাষণ অস্বস্থি বোধ করছে। মজুকে দেখে মনেই হয় না, দে তাকে চিঠি লিখে আনিরেছে। যেন অচুব এমনি প্রাণাক্ষা, বেছিয়ে যাবার কথা, দেশ স্বাধীন হল, একটু ঘুরে-ফিরে দেখে গেলে যেন মজুব অহংকার বাড়বে, ভাখো, কি ভাবে প্রাণার সব কিহিয়ে আনলাম। মল্ তার স্বদেশের স্বাধীনতার অহংকার দেখাতে এনেছে যেন।

অজু ফিবে এসে দেখল কেয়া সালনায় শাভি শায়া ভাঁক করে রেখেছে। ওর ঘবে ফুলনানির ফুল পাল্টে দিয়েছে। পর্দা টেনে দিয়েছে। সন্ধ্যা হলে হয়তো ধুপকাঠি জ্বেলে দেবে। সে ধেয়াকে এসে কিছু বলবে ভাবন, কিছু কেয়া ভাকে গুল্টো প্রশ্ন করে কেমন বোকা বানিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, কোথায় যান, বলে যান ন, বেন গু

- —কাকে বলে যাব ? .
- —কেন আমাদের।

কেয়া কাজ কবভিল বলে, এক জায়গায় সে চু চাপ বসছিল

। এজ জানালার দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখলে মনে হলে,

সে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভিতর কি হল্ডে রেডে
পারছে না। কেয়া যে কাজ করতে করতে ওকে দেখছে সে টের
পাছে না। কেয়া যে কাজ করতে করতে ওকে দেখছে সে টের
পাছে না। সে দেখছে, জন্বার কাকা ঘোড়াটা এনে আস্তাবলের
পাশে বেঁধে রাখ্যে। যে কাজ করে, সে আজ আসেনি। কিছু
হয়তো তার হয়েছে। জব্বার কাকা তারপর বারান্দার বভ একটা

হাস্বা বিস্তা টেনে আনলেন। তিনি হলিত্রি জায়ফল অথবা অভ্য
কিছু মূল, গাছেব কাপ্ত সব মিলে ঠ্ং-ঠাং আপ্রাত্ম ভললে যেন
এ গাঁয়ের নির্জনতা আরও বেড়ে যায় অথবা মনে হয় ভব্বার কাকা

সেই প্রবাহমানতা ধ্য়ে রাখার জন্ম আপ্রাণ চেন্তা করছেন। এবং

হাম্বল দিন্তায় বড় বড় শব্দ তুলে যেন চারপাশে সেই শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে সব গাছপালার ভিতর, কীটপতঙ্গেব ভিতর, অবিনাশ কবিরাজ বেঁচে আছে, বেঁচে থাকে সব কিছুর ভিতর, এমনভাবে তিনি এসে এই শব্দের ভিতর অথবা কান্দের ভিতর ডুবে যান। রোদ তথন ডাকবাক্সের মাথায়। ক্রমে লাল নীল রঙের ডাকঘরের মাথায়, এবং চার পাশে তথন বর্ষাকাল, মাছেবা জলে ঘোরাফেরা করছে। কেয়া তথন শুনল, অজু বলছে, তোমনা তো কেউ ছিলে না।

কেয়া বৃঝতে পারল মামুষ্টা ঘুমায় নি। ওরা যখন যায় তখন যেন মনে হয়েছিল মামুষ্টা ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বলল, ঘুম থেকে উঠে আমাদের দেখেন নি। ঠিক ভয় পেয়ে গেছিলেন।

- —ভয় পাবারই তো কথা।
- সঞ্জুদি বলেছে ওর তো শহরে থেকে অভ্যাস। উঠে যখন দেখবে কেবল নীলু আর ঘোড়াটা আছে তখন ভয় পাবে।
  - অজ বলল, তোমরা কোথায় গেছিলে ?

কেয়া খুব বৃদ্ধিমতিৰ মতে। বলল, চলন বাঁচি তুলতে।

- চন্দন বীচি মানে ?
- —গাছে চন্দ্ৰ গোটা হয় না। বনে ডজলে পড়ে থাকে। ওঞ্জো তুলে না আনলে, চুরি হয়ে যায়।
  - কারা চুরি করতে আসে ?
  - —যারা ডাকবাকৃষে চিঠি ফেসতে আসে।
  - ভগুলো দিয়ে ভোমরা কি কর ফ
- —কত কাজে আসে। বা'জান কি যেন করে। ওর ওষুধে লাগে, চন্দন গোটা ভিজিয়ে হানা হয়। বড় বড জালায় জল পুবে পচিয়ে রাখা হয়।
- চন্দন গোটা এক সময় আমশত চুরি করতাম কেয়া। তথন কিন্তু ওটা অবিনাশদার ওষুধে লাগত না। ওর ছাল, পাতা, ডাল শুনেছি কবিরাজী ওষুধে লাগে। মঞ্ আমাদের সঙ্গে তথন ভীষণ ৰাগড়া করত। কাউকে সে চন্দন গোটা চুবি করতে দিত না।

কেয়া বলতে পারছেনা, মুশিদকে খুঁওতে গিয়েছিল। ত্রিন দিগনাল না পেলে দে কিছুই বলতে পারে না। অজুলা এখন ভারত-বর্ষের মানুষ। সহসা এমন একটা ঝামেলার কথা বললে কিভাবে নেবে ওরা জানে না। তার জন্ম সময় এবং স্থযোগ দরকার। মঞ্জদি এখনও ভাবছে, অজুলার ছুর্বল জায়গাগুলো। তেমনি আছে। ধরলে টের পাওয়া যাবে, মানুষটা মঞ্জুদির স্বপ্নে এখনও সাদা জ্যোৎস্নায় ঘূরে বেড়ায়। বোধ হয় মঞুদি এ-সব ভেবেই দেরি করছেন। কিন্তু কেয়া যেন মানুষটাকে মঞ্জদির চেয়ে বেশি চিনে ফেলেছে। সে দেখেছে, অজুলা লাজুক, ঝামেলায় থাকতে চান না। মানুষটা ঝামেলা ভেবেই হয়কো বিয়ে-থা করেনি। মঞ্জুদির নামে আছে ভাবতে ভাল লাগে, সাসনে ভীতু মানুষদের যা হয়ে থাকে। সংসারের নামে কোরবানি হতে চায় না। সে তবু চালাকি করতে ছাড়ল না, বলল, অজুলা আপ্নাদেব সময় যা ছিল, তা এখনও থাকবে ভাবছেন কেন।

- —তা ঠিক। তবে, খুব পাণ্টায় না। যতই বয়স বাড়ে, সময় গার হয়, মনে হয় মনেক কিছু পাণ্টে যায়, আসলে তুমি জান না কেয়া আমরা বেশি কিছু পাণ্টাতে পারি না। ভিতরে ভিতরে অন্তথটা থেকেই যায়।
  - —কেউ কেউতো আদে সব পাল্টে দিতে।
- —কেউ কেউ আদে, তারা তাবেন পাণ্টে দিয়েছেন, মারুষণ্ড তাবে, কিন্তু ত্মিতো জান না কেয়া মানুষের অস্থ্যটা আরও গভীবে। তা না হলে ভেবে দ্যাখোনা, আমাদের কথাই। আমরা এখানে ছিলাম, উৎখাত হলাম এখান থেকে, তব্ও স্বপ্নটা থেকে গেল। উৎখাত বললাম এ-জন্ম, ধর্ম আমাদের হু মহলাকেই বড় বেশি দ্রে সরিয়ে রেখেছে।
  - —কৈ এখানে তো তা নেই।
- কেয়া তুমি ছেলেমারুষ। তুমি অত ব্ঝবে না। আবেণে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। আবেগ থিতিয়ে গের্লে, সব কেমন মরে যায়, তথন আবার মারুষের অসুখটা দেখা দেয়।

## —অস্থ্রতা থেকে নিরাময়ের কোন পথ নেই।

—আছে, ভোমার মতো মানুষেরা যত বেশি নিরাময় হতে পারে, তত বেশি আনরা কাছাকাছি আসতে পারে। মঞ্ব মত মেয়ে আমরা কোষায় পাব বল। তারপরই মজু কেমন ছেলেমানুষের মত হা হা বরে হেসে উঠল, খুব পাণা পাকা কথা হচ্ছে বেছ। আমরা কেট এনব বলার উপায় জনই।

কেয়া বনল, গজুলা ভোমাকে দেখলে আনার কিন্তু এমন খড়বড়ব শাই মনে আনে।

অজ বল্ল, আমাব্ও।

মঞ্ তথন এদে বলল বড়বড়কথা বসতে স্বান্ধ ভাল লাগে!
আমিও কম যাই না। এখানে আবি একখনকে হাজির ক্বছি,
দেখবে সে আরও বোশ বড়বড়কথা বন্ধে। গে ডাকল, মুশিদ ন
মুশিদ এলো মণ্ বলন, ভেডাটার। এবা ভোমাণের ডেজাটাবি
ক্রেছিল, আমনা এদের ডেডাটার করেছি। বলেই হাসতে লাগল।

এ- গ্রেট মানুষকে ক্রিড বখনও ভোগ ঠার হবে থেতে হয়।
ভার সব খাছে, সে চার গালের আন্ত ওয়ায় ব্রেড ওঠে। আনাভাবে
সে নিজের ভিতর স্বর্জনি সুসনা তের পায়। অগত পানে পানে
থাকে শয়তানেরা। ওলা মানুযের চারপাশের, ছডিন স্বনা ১ ঠ
করে নিতে পারলে বাচে। মানুষ সময়ে ভার থাবায় পড়ে গেলে
অমান্ত্র হয়ে যায়।

রাতের বেলায়ে ওরা স্বাই গোল হয়ে খেতে অসেছে। কেয়া, মুর্লিদ, জববার কাকা, অজু। সঙ্গু ওদেব খেতে দিছে। বাত হয়ে গেছে অনেক। গল্প স্বাহ করতে বাত করে ফেলেছে। এখন ভাড়াভাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়া। কাল অথবা পরত মুর্লিনকে নিয়ে সবে পড়া হবে। খেতে বসে মুর্লিদ কোন কথাই বলতে পার-ছিল না। মঞ্জুক ত্পুর বেলায়ও ভেবেচে, সীমাধীন পুর্ভায় মঞ্জু কাল করে বেডাছে। বিস্তু বিকেল থেকে সে দেখছে মেয়েটার

অবসর নেই। কি-ভাবে অস্তত এ-অঞ্চলটা পার করে দেওয়া যায়। কারণ মুশিদকে সব স্বাধীন ভাকামী মানুষ্ণেবা ভেনে। তাকে অনেকদিন থেকে স্বাসিধ্যাকে।

সেরাতে যথন থবে এল, গাহ বন্দুকের নল নিচু কবে
সামনে এগিছে গেতে হবে, তথন সলাই দেশেছিল, মেন্ব সাল,
ফল-ইনে আসে নি। মেছাৰ সালবে গাল্যা যাতে লা। হলাইনে
স্বাইকে জানানো হল কথাটা। কি-ভাবে, চাব পাশে হিলুস্থানের
সামরিক অফিসারেরা জাল পেছে যেনেছে, চাবার পাতন
জানবার্য, তথন একটা মাস-কিলিভের কি দরকার। শুভাব
নিক্পায় সৈনিকদের পজে গ্রেড মাব খাল্যাব চেমে সালেখাব দি
আমস্য ফল-ইনে স্বাই খাতি হয়ে গেল।

এবং ফল-ইনে দেখা গেল, ছু জন জ্বা ইড়ে। এবছন মেডর নিছে, জ্বল্পন মুনিদ। মেছাকে গভাঁর বাতে ঠিক পশ্চিমের মামবাগানের ভিতর পাও্যা গেল। সে বোদ হয় মার্হেটা ক্রেছে। এটাই ভাবতীয় সামরিক লোকেরা মলুমান করে নিল। আছো, তখন হয়ানো তাা একটি জেট নেয়ে, জোন শহরের উপকর্তে, বাংলো প্যাটার্নের নিনে বদে র্যেছে মান্ত্র তিক গোয়ের বাছে। আববা বলি হয়েছে। কোথাল কোন জায়গায় সে গানে না, মাকে হয়তো বিত্রত করে মাক্ত্র, করে ফিব্রে

আদলে দেই যে মান্তবেবা হাটে, হেঁটে যাই, চা-পাশে থাকে স্থনা, স্থনার ভিতর মান্তব বড় হতে হতে দেখতে পায়, যেন একদল ক্ষুণার্ত নেকড়েব মতো শয়তানেব প্রবল হাত চোখেব ওপর কুলছে. দে তখন কেমন বেপবোয়া হয়ে যায়, এবং সকালেব দিকে দেখা গেল অজ্বন গাছেব ছায়ায় ছায়ায় হাজার হাজার হৈনিক, মার্চ কবে চলে যাছে। ঢাকা চলে।, এই ছিল ধ্বনি ওদের মুখে। এবং জানালায় তখন মজু। ভয় লেশহীন মুখ। জব্বার কাকা ফুল দিতে গেছে ওদের। মাঝখানে দেখেছে একটা মুতের শকটো

সেখানেও ফুল দিযে গেছে কারা। মেজরের মৃত শকট টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অজুনি গাছের ছায়ায় ওবা সেই মৃতের শকট রেখে অপেক্ষা করছিল। ওরা নাচ গান করছিল। আগুন জ্বেলে শীতের রাতে বন ফায়ারে মেতেছিল।

মঞ্জ জানালায় দাঁডিয়ে দেখেছিল সব। ওবা কিছু কিছু সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। আবাব মার্চ পাস্টের দৃশ্য। গাড়িটা চলে যাচ্ছে। মঞ্র মনে হল, দেখানে একজন মারুষ শুয়ে আছে, তার আকাজ্ফা ভীত্র। বিদ্বেষ তার শরীরে, ভারতবধ্যের নামে সে কেমন কঠিন। এ-ভাবে তার ভিতরের সহিফুতা ক্রমে লোপ পেল, সে বুঝতে পারে, ভিতরে আবও সব শয়তানের বাসা নানা জায়গায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে। একজন ধার্মিক মানুষ, এ-ভাবে ক্রমে অধার্মিক হয়ে যায়। মঞ্জুব তথন হুঃখ বাড়ে। অবনীর কথা মনে হয়েছিল, অবনী ছিল ভীষণ একরোথা। সে জোরজার করে একদিন চন্দন গাছের ছায়ায় মঞ্জকে ফেলে নিয়েছিল, উলঙ্গ করে ফেলেছিল, এবং এও এক ধরনের ধর্ষণ। সে এ ভাবে মঞ্জুকে হাত করেছিল। মঞ্বও ছিল একটা ভাল লাগা, লোভ, শরীরের ভিতর আলা, আর সেই ভীতৃ মানুষটাকে অহরহ কুরে কুরে খাওয়াব চেয়ে, জ্বলে পুড়ে মরে যাওয়ার ভিতর অনেক বেশি স্থুখ ছিল। মঞ্ এ-ভাবে অবনীর কাছে ধরা পড়ে গেলে, বাবা বাধা হয়ে ওদের বিয়ের পিঁডিতে বসিয়ে দিয়ে। দলে।

নীলু থিয়েব আগেব ছেলে। তাকে পৃথিবী থেকে সরানোর কি করুণ চেষ্টা অবনীর। অবনী মঞুকে অসুথের ভিতর ফেলে দিয়ে সাদাসিদা মান্থযের মতো ঘুরে বেড়াতো। বাবার কাছে অসুপানের মাত্রা ঠিক করতে গিয়ে বলত, মঞুব শরীর ভাল না কবিরাজ মশাই।

এবং শবিনাশ কবিরাজ নিজের তৈরি ওযুধ অবনীকে দিয়ে খেতে দিয়েছিল। সামাক্ত জ্রণ হত্যার জক্ত কি কঠিন প্রচেষ্টা! অবনী তেমনি সাদাসিদে মানুষের মতো অযুদের বড়ি উদখলে মেড়ে

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত। ডাকত, আমি অবনী এদিকে এস মঞ্জু। তোমাকে কবিরাজ মশাই এ ওয়ুধ খেতে বলেছে।

মজুর যেন কিছু করণীয় ছিল না। সে চুপচাপ খেয়ে যেতে থাকল। কিন্তু সে বাড়ে দিনে দিয়ে। চন্দুকলাব মতো বাড়ে। অবিনাশ কবিরাজ হয়তো জাবনে দ্বিতায়কার সধেকুন দেখল, এবং বাধ্য হয়ে সে অবনার হাত ধরে বলন, আনাকে রক্ষা কর বাবা। আমার জাত মান এখন সব তোমার হাতে।

কাজেই একটা বড় অন্তথেব ভিতৰ নীগু জন্মাল, আৰ একট।
বড অন্তথ নিয়ে। নীলু দেই থেকে বিছানায় শুয়ে আছে।
অবনী কবিয়াল পৃথিবীৰ তাবং মন্ত্ৰযুক্লের শারীরিক নিবাময়ের
অষুধ ধ্ব ছেলের জন্ম সংগ্রহ কবে বেরিয়েছে। বিস্ত কিছুতেই
নিরাময় করতে পারে নি।

অন্ত এবং স্বাই খুব আন্তে লান্তে থাছে। যেন থাছে না।
কি ভাবছে। ওবা জিনটি দেশের মানুষ, এই সেদিনও এক
দেশের মানুষ ছিল। স্বাই খেতে খেতে গুঢ় কিছু ভাবছে।
এমন কি অন্তু দেখল, দক্তপায় কেলান দিয়ে দাভিয়ে পাছে মঞ্ছ।
ওব ভারি চশমাব ভিতর চোথ ছটো ভাষণ মন্ধা ক্লভে যেন
স্বাইকে।

এবং মণ্ড্ প্রদের দেখতে দেখতে এলোমেলো ভেনে চলেছে।
মুশিদ এ-বাড়িতে কেন আসত, কেন অবনী নিলিছের সঙ্গে
ভাব এত ভাব ছিল, এও সে যেন মনে করতে পাবে। সে
চোধ দেখলে মান্ত্র চিনতে পারে। যেমন প্রণম দিনই মণ্ড্ ব্যতে পেরেছিল, দূব দেশে থাকে ভাব বিনি, ঘর-বাড়ি, যা কিছু
আপনার বলর্তে ভার আছে, এখানে, সে ভেমনি কিছু যেন
আবিদ্ধার করে ফেলেছে। মণ্ডুর সঙ্গু আড়রিক ব্যবহার ভাকে
ভীষণভাবে বিকেল হলেই টানত। মুশিদের চোখ দেখে টের পেয়েছিল মঞ্জু। রাতে মুশিদের চোখে ঘুম থাকে না। রাতে
ভয়ে শুয়ে সেমণ্ড্র কথা ভাবে। মণ্ডঃও যে এ-ভাবে একটা মায়া গড়ে উঠেছিল, এই মানুষ্টার জন্স। কাবণ মনে হথেছিল, অবনীর চেযে মানুষ্টা বেশি আমুরিক। অবনীর মতো জের্বজাব করে, ছলেবলে কৌশলে কিছু সে কথনও কথেও চাম নি। শুধু ছুল্ভ কথা বলতে পারলেই মুশিদ ভাষণ থুশি থাকত। এমনভাবে সে থেমন ছিল ভার বিবির জন্ম আহুনিক, এত দৃব দেশে ভেমনি, এই মণ্ব জন্ম এতদুবে এসে সে থেম এই পল্লা অঞ্চলের ভিত্র মণ্ডাক আহুবিক, আতা দ্বিক লোক কিছু সে মণ্ডাক চড়ে বেডাল, মন্ত্র শহরেব মানুষ্, সে সাই ব সলে কথাবাভাম ভাবল স্বাভামিক, এমন গ্রাম্য এব প্রাশে এটা আনাই করা যাম লা। মুশিদ কর্মনইনে হ জিলা দেহে কেটা সাঙ্গালে। শ্রে বির হবে গাড়েত। এত্তি ভাবত, কবিবাজ নাজ্নিটা চাল্ডাকে। শ্রে বির হবে গাড়েত।

থবা ও ক্ৰাণ্ড ৭০টা উত্পান সাইউ। মঠেব ভিতর দে পান শুনতে খাবাপ লাগত না। একুলি অভাব আদবে চিসং নিয়া। তাকে, চা, কিছু খালাবও একজন নিলিনাবি নাজ্যের সাই অবনা লোধ হয় নিশ্যের আহি যোগাযোগটা কলা করেত চেতা হল অভসব প্রনেশ মানুষ্পের বাহে অনাণ করাব করে। কা বেন মানুষ্পের বাহে অনাণ করাব করে। কা বেন মানুষ্পের বাহে অনাণ করাব করে। কা বাহার কাজ বাবে। এবাপারে।

ত্তবং লে দেখতে পাতে, সনই যখন থাচে, ওখন মূর্নিদ লোও পাছছে না। খা, লো গোধ সম সাক্তিল না। জব্বাৰ কাকা হয়ত ভার্থিনেন, দেশ ভাগেৰ সময়ে যে-সৰ মানুষেকা ভাষ় ভীতিতে, অথবা ধর্মাচবলে ব্যাঘাত ঘটৰে বলে চলে গেল থাদের কথা। কেয়া ভাবছে, দূরদেশ থেকে একদেস লোক কি করে যে ধ্যার নামে এতদিন দেশ শাসন কবে গেল, শোষণ করে গেল। মুশদ ভাবছে, আসলে সে কোন দেশের মানুষ, এবং অজু ভাবছে এই ডেজাটার মানুষকে যে কি করে ঠিক জায়গায় সে পৌছে অথচ অজু কত কিছু ভেবে এসেছে। মঞ্ হয়তো বলবে,
আমাব জক্ত একটু জাহগা দাখো। এখানে অ'র থাকা
যাবে না। তুমি আমাকে এ-ভাবে অ'র কতদিন দুরে ফেলে
বাধব।

মজু তথন বন্ধ, এই মুশিদ ক্ষটি, মাংস। আজ মাংস হড়েছে! খুব্যত্ত নিয়ে রান্ন' কলেছে মান। মুশিদ তাংকাৰ। কিছু বলৰ না। অজু বলন, দাও।

কেয়া বলল, আমাকে দাও

धन्तांत्र काको वगटनन, नां भागां, धांभारक किम नां।

মণ, অলুক 'নালাল বাটিতে চাব পঁচটি হাজ-মণ্স দিন।
সে হাজ-মাংস পোঠ ত'লব সে। কেইবে ন ম মাংস, বেযার
খাবার বেনি অক্তান নেই, লোক সময় মঞ্জু ধনক কিল, দ্যাথ
বেকে পাববি বিনা, ভোরতো বি লাগতে, হিনা লাগবে কিছু
বুবো উচিত পাবিসানা।

মপু মুশিবের কাছেও প্রাণানা ২, স রাখনে, মুশিদ বলল, নামপু, আমার এবে গবে খেতে ইতা করছেনা।

- -- কেন, ভয় বংচে !
- -- ভয কববে বেন ?
- – ম বুদ কে ভোমার বিশ্বাস হচ্ছে শা!
- না না, তা তো বনিনি।
- -- তুমি ভো সে গ্ৰহে মুখ গোমড়া কৰে aয়েছ।
- -- চলে থাব, ভোমাদের সংক্র আব তো আমার জীবনেও দেখা হবে না। কেন এমন যে হয়।

কেয়া বলল, মিঞা ভোমাদের পাপে এমন হয়।

—এই কেয়া, কি হচ্ছে!

মুশিদ কেয়ার কথা কখনও ধরে না। অজু এটা ব্বতে পেরে মাংস চ্বতে চ্যতেই হাসল। —কেয়ার এত রাগ কেন! —বাগ না অজুদা। দ্যাপো না, একেবারে জামাই! যেন কিছু খেতে জানে না।

মুশিদ বেয়ার দিকে তাকাল। মুশিদ, কেলাকে দেখল, মপ্তাক বেবল, জব্বাব কাকা, অসুকে দেখন। এই দেশে এমন সব যান মাল্লয় এখনও বেচে আহে তখন ওর ভয় কি! সেবলল, কেয়া, যদি কোনদিন এমন হয়, আমাদের তিনটে দেশের মান্ত্র, এলটি বছ দেশের মান্তর হয়ে যায়, কোন পাপ তখন বাবো মনে থাকাে শা আমানে দে বক্তে পারে, নাইরে যতই ধর্মাধনির ঢাক বজুক, অন্তরে কোথায় যেন একটা কাছাকাছি থাকার স্বপ্ন স্বাব ভিতর আছে। নানা হুজুল সব ভাসিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু মানুষ্বের ভিতর আছে সত্যাসত্যের পালা। সে একদিন না একদিন নিত্রেকে ঠিক চিনতে পাবে। সে বলল, কেয়া খুব ইছে। ছিল ভোনাকে ভোমার ভাবি কাহে নিয়ে যাব।

কেয়া অভানি হনে কি বলত, চিক ব । যায় না, কিন্তু আচকে এই গুমোট ভাবটা যেন হালকা কৰা দ্বকার। সে অফাদিন এক সনীং কৰে চলে ত্যে— গ-বশনেও কৰা নজ দিব সামনে বলবে, ভাবতেওঁ গাবে না।

সে বলা, ভাগাে নিয়ে বংশা এই যে, ভাখাভা খুবসুরত মেছান লেজন বাব গা সামি বিবেএ নহি!

মধ্যের আংশং মাত লব। া লাল্যা দিনি জানেন, এংনকার মেধ্রের আংশং মাত লব। া লাল্যা দি নিশাল। বলেজে প্রচে। কেনা শান্ত লব। এবং তি ল থেছেলু সেকেলে মাধ্য, চুণ্চাপ হাবা শান্ত সেনা নেন্দ্র কথা তিনি শুনতে চান না। বিশেষ ববে এই বিন্দু বাভিতে কেকে, কেয়ার স্বভাবে কোন একটা তিন গানে বিশেষ ববে এই বিনদু বাভিতে কেকে, কেয়ার স্বভাবে বানন একটা তিনি বাবে বাবে হাবিলেন।

এনন কৰাৰ অজু মুৰ্শিদ ছ্ওনেই হেবে দিল। ২ বলন, বিধে বেয়া ভোকে আর কটা ভাত দিই। জব্বার কাকা ব্রতে পারলেন, মঞ্জ কেয়ার কথায় তেমন গুরুষ দিচ্ছে না। আর মনে হল, তিনি এখানে বদে থাকলে ওদের ঠিক জমবে না। তাড়াভাড়ি থেয়ে বললেন, আমি উঠছি। তোমরা সময় নিয়া খাও।

অজু বলল, কেয়া তো থাচ্ছেই না 'ভাত নাড়ছে শুধু।
মুশিদ বলল, ওব মেহ-মান চলে যাবে।
কেয়া বলল, মুশিদ মিঞা খুব খারাপ হচ্ছে!
অজু বলল, কি, আপনার সব বটি তো শেমনি পড়ে থা ফল।
মুশিদ বলল, অজুশাবু, আপনি ষ্টিতলা চেনেন।
অজু খুব মবাক হয়ে গেল। পৃথিবীর এড ফায়গা থাকতে
ষ্টিতলা। সেবলল, না।

यष्टिं छना চেনেন না!

অজুর মনে হল, সে খুব অজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছে বৃঝি! সে বৃঝতে পারছে না, ষে-ভাবে তাকিয়ে আছে মুর্শিদ, তাতে মনে হয়, এত অজ্ঞ মানুষ ত্নিয়াতে থাকতে আছে! ষ্ঠিতলা চেনে না। সে বলল, না সাহেব, চিনি না।

- আপনি না বিশ-বাইশ বছরের ওপব কলকাতায় আছেন ?
- —তা আছি।
- —ভবে যষ্ঠিতলা চিনবেন না কেন 🕈

অজু কি বলবে ভেবে পেল না।

মূশেদ বলস, যাস্ততলা, চাগুতলা, বাণমারি ওদিবটায় কখনও যাননি।

অজু বলল, বাগমাবি যাইনি। তবে, এবাব নকশাল আন্দোলনের সময় ওখানে অনেক ঘটনা ঘটেছে।

—আপনাকে আমি নিয়ে যাব।

অজুর মনে হল সে যেন ষ্ঠিতলা, চণ্ডিতলা, থাল পোল চেনে। চোয়াল্লিশ নম্বর বাসে সে একবার লেক টাউনে যেতে এ-সব দেখেছে। কিন্তু এমনভাবে বলা যেন, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী এবং নামী জায়গা ষষ্টিতলা। তা না জানলে, পৃথিবীর আর কিছু জানা যায় না।

মুর্শিদ বলল, রহমান মিঞার কাঠের গোলায় গেছেন কখনও। অজু বলল, না।

- ওখানে রহমান মিঞার কাঠের গোলাতে আমার বাবা প্রথম কাজ করত। আচ্ছা। অজুবাবু, আপনি এতদিন থাকলেন কলকাতায়, বলতে পারেন, উপ্টোডাঙ্গার ওদিকটায়, এই খালেব ধারে, দাসপাড়া গেছেন।
  - <del>---</del>न1।
  - किছ (हरनन न!!
- আমি বালিগঞ্জে থাকি। ডালহৌ, স পাড়ায় অফিস।
  আমার পৃথিবী বলতে ঐটুকু। বলেই সে যেন হেরে যাচ্ছে, এবং
  এ-ভাবে ঠিক হেরে গোলে যথন সম্ভ্রম থাকে ন', সে বলল, সাহেব
  এখানে কভদিন।
  - —ত। অনেক দিন।
  - —সাহেব, গোপেব-বাগের ওদিকে কি আছে বলুন।
  - —দাড়কান্দা।
  - —তারপর ?
  - -জাবপর দামোদরদি ?
  - —তারপর ?
  - 🗝 ভারপর জানি না।
    - —ভারপর বৈভার বাজার।
    - —হ'্যা, ভুলে গেছি।
    - —ভারপর ?
    - -জানি না।
    - —তারপর উদ্ধবগঞ্জ।
    - —তা হবে।
    - --আন্তানা সাবের দরগা জানেন ?

## <u>-- 귀 1</u>

—তবে কি জানেন। এটাতো আপনার দেশ ছিল, আপনার দেশ অথচ কিছু জানেন না!

मूर्निष वनन, की, आश्रीन कारनन ?

- —হাঁ, আপনার চেয়ে আমি ভাল জানি। কেয়া ফুটকরি কাটস, মুশিদ মিঞা ভোমার দেশ কোনটা।
- —আমার দেশ পাকিস্তান।
- —সেথানে তুমি কিন্তু বাঙ্গালী।
- ---না।
- —তুমি উছ ভাষা জান বলে, পাঞ্চাবী।
- ·-পাঞ্চাবীদের আলাদা ভাষা। উর্ছু আমাদের শিখতে হয়। উন্ধ্যাসলে তামান হিন্দুস্তানের বনেদি ভাষা।
- —সে জানি! তোমাকে আর এটা শেথাতে হবে না। তবে ঝগড়াটা কি নিয়ে মিঞা ?

অজু দেখল, ঝগড়া কর্বে কেয়া। মঞ্ ওদিকে কি করছে। ওদেব খাওয়া শেব অথচ কথা শেব হচ্ছে না বলে কেউ উঠছে না। মঞ্ হয়তো স্নান করতে চলে গেছে। অজু ব্ঝতে পারল, মঞ্ এখন বার বার স্নান কবছে। একটা অস্থেখ না পড়ে যায়। মঞ্র এটা বাড়াবাডি, এমনও মনে হয়েছে। শহরের শিক্ষা এবং শহরে বসবাস ছিল বলে মঞ্ব পক্ষে আধুনিক হওয়া স্নাদৌ কঠিন না, জব্বার কাকা, কেয়াকে নিজের পরিবারে আপন করে নেয়া কঠিন নয়, কিন্তু এই বার বার স্নান, এবং নিরামিষ আহার, কোথায় যেন এক বিপরীত চহিত্রের ভিতর নিয়ে যায় মঞ্জুকে। অজুর এটা ভাল লাগে না। এ-বরুসে মঞ্র এতটা বুড়ো বুড়ো ভাব ভাল লাগে না। সে বলল, এই কেয়া তোমরা আবার ঝগড়া আরম্ভ করলে!

কেয়া চুপ করে গেল তখন। অজু বলল, সাহেব আপনি এত সুন্দর বাংলা ভানেন কি করে !

- —জী, আমার বাড়ি ষষ্টিতলা। কলকাতায় আমার ছেলেবেলা কেটেছে।
  - —ষ্ঠিতলার মানুষ!
  - की गै।
  - —আপনি তো বাঙ্গালী।
- জী, ঠিক বাঙ্গালী না। মা বাঙ্গালী, আব্বাজান উত্তর প্রদেশের মানুষ। তার কাছে ছণিয়ার সেরা জায়গা গঙ্গার পাড়ের একটা গ্রাম। আব্বাজান যদি গল্প করেন নাতি-নাতনিদের কাছে, তবে সে-গ্রামটার গল্প, আথের চাষের গল্প, কলকাতার গল্প। আর কিছু যেন তাঁর জানা নেই।

অজু চুপ করে থাকল। আমরা এই মানুষেরা এমন একটা উপমহাদেশের মানুষেরা কেমন একটা বিশৃদ্খলার জালে জড়িয়ে গেছি। এর থেকে উদ্ধারের পথ যেন কারো জানা নেই। সেবলল, রাত অনেক হয়েছে। এবার উঠতে হয়। না হলে, মঞ্জু এসে ঠিক ধমক লাগাবে।

মুর্শিদ বলল, কাল সথেরে আবাৰ দেখা হবে। সবেরে কথাটা অজু বুঝতে পারল না। কেয়া বলল, সকালে।

- ই্যা. তা দেখা হবে।
- আপনার কাছে তথন কলকাতার গল্প শুন্ব। বলেই কেমন
  মুশিদ চোখ বুজে থাকল কিছুক্ষণ। ফেন এস এমন একটা দেখে
  তথন চলে যায়, তার যা কিছু সম্বল, রাজা হবার মতো যা কিছু
  ছিল, সব সে সেখানে ফেলে এসেছে। সে সেখানে যে-ভাবে
  থেকেছে, একটা বড় রাস্তা, ছ'পাশের দোকানপাট, ঈদের সমর্য
  চাঁদমালা বিক্রির কথা মনে হয়েছে। অথবা সেইসব দিনে যখন
  শরতের পাখিরা আকাশে উড়ত, বিশ্বক্ষা প্জোর দিনে, ঘুড়ি
  উড়ত হাজারে হাজারে, হাতে থাকত একটা লম্বা বাঁশের কঞ্চি,
  সে ছুটত, কঞ্চির ডগায় ছুলত ডালপালা, একটা ঘুড়ি তার স্থতো,

আর দে—তথন তার কাছে অন্য ত্নিয়া বলে কিছু থাকত না। দে আর ষষ্টিতলা, ষষ্টিতলাব মাঠ, গাছপালা, কাঠের গোলা, নতুন নতুন ইমাবতের গল্ধে দে ব্ঝতে পারতনা, ত্নিয়াতে এর চেয়ে কোন স্থান্ত পারে। দে দেখানে গিয়ে তুদ্ও থাকতে পারে।

মূশিদকে চোথ বৃদ্ধে থাকতে দেখে কেয়া অজুব দিকে ঠোট টিপে হাসল। বলল, সব ওর চং। ওরতো সব জানেন না। মজুদি যে কি পেয়েছে ওর ভেতর, বসেই সে দেখল মঞুদি আসছে। শুনে ফেলল কি না কে জানে। কেয়া জিভ কেটে বসে পড়ল। যেন সে কিছু বলেনি। সব এটোকাঁটা তুলছে থালাতে। সে সব সাফ করছে। থালাবাসন একসঙ্গে সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে। খুব ব্যক্ত। আজেবাজে কথা বলার সময় তার নেই.

মঞ্জ স্নান করে এসেছে। ওব চুল ভিছা, এই বাতে স্নান, লে ভিছা, কেমন মনে হল ওরা মঞ্জু ১ টটাব করছে স্বাই। অজু বলস, আমরা কাল স্কালেই রওনা হব মঞ্। তুমি যে-ভাবে শ্রীবেব উপর অত্যাচাব করত, নির্ঘাত অস্থে পড়বে।

মগু মুনিদের দিকে তাকিয়ে হাসল। এত বিষয় হাসি
পৃথিবীতে কেউ কখনও চেসেছে তার জানা নেই। অজু আর একটা
কথাও বলতে পারল না। সে বাইরে বের হয়ে দেখল, তেমনি
জ্যোৎস্না গাছপালায় আর জ্যোৎস্নার ভেতব দিয়ে মনে হল,
ঠিক সেই ফ্রক পরা মেয়েটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে যাছে। সাদা
জ্যোৎস্নায় ওব চুল নীল রঙের দেখাছে এবং এ-ভাবে কোন
বনভূমির ভেতরে স'দা জ্যোৎস্নায় সাদা ফ্রক গায়ে সাদা ঘোড়ায়
কেউ চড়ে গেলে বড় রহস্থময় এক পৃথিবী তৈরী হয়ে যায়।
অজু চুপচ'প দেখানে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসে। সে ভাবতে
পারে না, মগু এ-ভাবে কোন-দিন বিষয় হাসিতে ডুবে যেতে
পারে। কেমন কথা সরে না। মগুব বোধ হয় চিৎকার করে

কাঁদার দরকার। না কাঁদলে, মঞ্ চিরদিন এভাবে, এই গাছপালার ভেতর বোবা হয়ে বেঁচে থাকবে। সে মঞ্কে শুনিয়ে বলল, কেয়া আমার জন্ম কিন্ত জল হরে রেখ।

মঞ্বলল, কেয়া ভূই মুর্শিদের মশারি ফেলে দিয়ে আয়। জল রেখে আয়। তারপর শুয়ে পড়। অজুর ঘরে শোবার মাণে আমি জল রেখে দেব।

দেয়ালের ছ' পাশে সাদ। ছটো ফ্লুরোদেন্ট আলো। জানালা খোলা। বারান্দ। পার হলে উঠোন। মস্থ ঘাস উঠোনে। সেখানে জ্যোৎসা খেলা করে বেড়াচ্ছে! তারপর সব নানা বর্ণের ফুল এবং ফুলের বাগান। পরে মাঠ, ডান দিকে বড় অজুনি গাছের ছায়া, আরও পশ্চিমে সব মাঠ. ঠিক মাঠ বলা যাহ না. সব ছাড়া বাজি। যেন প্রথম দেখলে মনে হবে, মহামারীতে গ্রামের মানুষ জন কেউ বেঁচে নেই, এবং এ-ভাবে রাত গভীর হলে কেমন ছম্ছম্ একটা ভাব। বোধ হয় আজ মঞ্ছরে ছটো বাতি জালিয়ে দিয়েছে এ-জন্ম। অজু অথবা হজুকা, যখন যা খুশি ডাকার স্বভাব. সে অজু যাতে ভয় না পায়, নানা ভাবে তার চেটা করেছে। ঘরের ফ্যান এখন বন্ধ। টেবিলে দামি ফুলদানি, নকসী কাঁথার মাঠের মতো টেবিলের ঢাকনা। বাতিদানে ভিন্ন ভিন্ন কারুকাজ আর সাদা চাদর, বড় খাট, খুব বড়, তুজন অনায়াসে শোওয়া যায়। মনে হয় ওর অমুপস্থিতে এ ঘনের অনেক কিছু পাল্টে গেছে, এবং হরে ঢুকেই মনে হল এক আশ্চর্য সৌরভ। সে দেখল, এক কোণে একটা টিপয়। সেখানে বাগানের সবচেয়ে বড় বড় গোলাপ কেটে আনা হয়েছে। এবং মনে হয় এটা মঞ্ কিছুক্ষণ আগে করেছে। কাছে গেলে সে ব্রুতে পারল গোলাপের পাপড়িতে কুয়াশার জল এখনও লেগে আছে।

এ-ভাবে এ ঘরের মস্থা দেয়াল, নানা বর্ণের পাথরের মেঝে, দেয়ালে সব বর্ণাঢ্য ছবি এবং বাতিদানে আশ্চর্য ফুল ফল আঁকা বিদেশী কাঁচ, যা ছল ভ মনে হয় খুব, মনে হয় খুব অহমিকা নিয়ে যারা বাঁচে হাদের জন্য এমন ভাবে ঘর সাজানো দরকার, কিন্তু অজু সরল সহজ মানুষ, বড় আশা নেই, বড় আকাজক। নেই, কেবল কোন রকমে বাবা-মা এবং ভাইবোনদের বড় করে তুলতে পারলে দ্বীবনের কাজ সারা এমন যার ধারণা, তার কি হবে এত প্রাচুর্য নিয়ে। অজুর মনে হল, কিছুতেই তাব ঘুম আসবে না, এবং মজু বুঝি চায়, অজু এভাবে সারা রাত না ঘুমিয়ে থাকুক। মজুব এই বাড়াবাড়ি ওর একেবারে পছন্দ হল না। মজুব ঘরের পর যে ঘরটা, সেখানে চুকলেই মনে হয় দেয়াল থেকে সব মৃত বাঘ হরিশের মাথা সজীব হয়ে ছুটে আসছে এবং এভাবে এক অস্বস্তি, সে সেখানে চুকে ডাবল, মজু।

সে কোন সাড়া পেল না। সে আবার ডাকল, মঞ্। এবার কেয়া বলস, মঞ্দি খাচ্ছে।

অজুর নংকোচ হল সামনের ঘরটায় ঢুকে যেতে। এ ঘরে থাকে নীলু। পাশের থাটে কেয়া। কেয়া যা কুঁড়ে মেয়ে সে হয়তো চুপচাপ শুয়ে পড়েছে। সে যে ভাবে জাঁবন কাটায় তাতে করে, কোন অনাত্মীয় মেয়ের ঘনে, বিশেষ করে এই রাত গভীরে ঢুকে যেতে পারে না। সে বাইরে দাঁড়িয়েই বলল, কি করছ ?

— নিছু না। তারপর কেয়া দরজার কাছে এসে বলল, আস্ক না।

সে বলল, না, যাব না। ঘুমোও। দশটা কখন বেজে গেছে।
—তাতে কি হয়েছে। এটা আবার রাত নাকি! আমরা কভ
দিন সারা রাত জেগে রয়েছি।

কত সহজ ভাবে কথা বলে মেয়েটা। ওর অর্ধেকটা দেখা যাচছে। অর্ধেকটা দেখা যাচছে না। চৌকাঠে সে সামান্ত হেলান দিয়ে কথা বলছে। এবং কথা বলতে বলতে সে জানে না, চৌকাঠ একটু একটু দোলাচ্ছে। সে লভাপাতা আঁকা শাড়ি পরেছে। অজুবলন, তুমি জাগতে পার, কিন্তু আমি তো পারি না।
রাতে ঘুম না হলে কাল দেখবে, চোথ মুখ আমার বসে গেছে।
মঞ্যে কি! অত বড়খাটে মামান শোবার অভ্যাস নেই। আর
ঘরটাকে কি করেছে। রাতে এ ভাবে কেই ফুল কেটে আনে।
বাগান থেকে বাতে ফুল তুলতে নেই। পাপ। মঞ্ কি জানে না
এসব

—ফুল মঞ্জ ি আনেনি। আমি এনেছি। আমাদের ধর্মে এসব নেই। ফুল ভোলার ব্যাপাবে কোন পাণেব কথা নেই। ফুল এবং বিলাসিতা আমাদের গুলাহ, বলতে পাবেন পাপ। যদি হয় সেটা আমাদের হবে। আমি কিছু জানি না।

অজু অবাক হনে গেল। কেন এত কু সংকোচ নেই বলতে,
আমি এনেছি। বিশ-বাইশ বছর আগে কোন মুসলিম পরিবারে
এদেশে একথা বোধ হয় ভাবতে পানত না এন টা বোধ হয়
হযেছে, ওরা জেনেছিল, ওবা স্বাধীন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এদের
হাতে। হিন্দু সাত্র'ডাবাদ নিপাত গেছে। এবং এভাবে সজু যেন
ব্যাত পারে এক নতুন জেন রেশন কৈরি হযেছে এ দেশে। প্রায়
হিন্দু কলেজেব সময় অথবা যেন ভিবোজিও হেঁটে যছে। সেও
একটা সাদা ঘোডাব সম্বানে ছিল বোধ হয়। অজু বাল, এমন
ভাবে ঘরে গোলা। ফুটে থাকলে কেউ ক্থনও ঘুন্মাতে পানে কেয়া।
প্রিছ তুমি ওঞ্লো নিয়ে এদ।

(क्या वलन, ना।

তবে আমি মঞ্জেক বলতে বাধা হব, তুমি এমন করছ!

- —বলুন। ভ্য পাই না।
- —কেয়া!

কেয়া বলল, আপনি কাপুক্য মশাই। বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

— এই কেয়া, শোনো। দরজা বন্ধ কবলে কেন।
দরজা আবার খুলে গেল। কিন্তু কেয়া নেই। বোধ হয়

পালার আড়'লে ও লুকিয়ে আছে। সে চুকে গেল। না, নেই।
কয়া ঘরেই নেই। নীলুব পাশ দিয়ে অত্য ঘরে চুকে যাবাব দরজা।
সে দরজা দিয়ে অজু কখনও পাশের ঘরে ঢোকেনি। এরং ঘরটা
অন্ধকার। এ-ঘবে থেকে সামাত্য আলাে ও-ঘরে বিযে পড়েছে।
দরজা দিয়ে যতটা আলাে চুকতে পাবে, সে-আলাতে দেখন অজু
কেয়া ও-পাশের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। ওব পায়ের কাছে
আলাে। শাড়ির সামাত্য লতাপাতা দেখা যাচছে। এবং কি
আশ্চর্য এই পা ঘুটাে ওর কাছে লক্ষ্মী প্রতিমাব মতাে মনে হচ্ছে।
সহসা আনােতে চুকে অজু পা এবং শাঙি, সামাত্য অংশ আবিস্কার
করে কেমন দাঁড়িয়ে গেল। এক পা নড়তে পাবল না। নীল্ পাশ
ফিরে শুয়ে আছে। একটা সালা চাদ্বে ঢ কা।

অজু খাটের একপাশে, ঘরে খাট, ভাবপর দ্বজা, তালপর আলো ও ঘরে, এবং থেব দেশালে কেয়া আলো ভায়ায় দাঁ ড়িয়ে ওর শরীরে কেমন মায়া জড়িয়ে নিজে সেবলল, কেয়া তুমি ৬-ভাবে প্লিজ দাঁড়িয়ে থাককে না। আমার ভয় করে '

কেয়া ঠিক তেমনি দাঁডিয়ে আতে। ছেলেবেলাকার লুক্চুরি খেলার মতো। কেয়া কি চোখ বৃদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে, কেয়া কি বৃদ্ধতে পারছে না, সে টের পেয়ে গেছে, সে বেয়াকে দেখতে পাছে, কেয়ার শাড়িটা আলোতে সে দেখতে পাছে, দেখতে দেখতে কি করে যে মায়া বেড়ে যায়। এই মেয়ে মনে হয় তথন বড় প্রীময়ী, মনে হয় লক্ষ্মী প্রতিমার মতো, যাবতীয় সব সৌন্দর্য এবং লাবণ্য শরীরে জড়িয়ে ছিয়ে বেঁচে আছে। ওর রূপ আছে, রূপ থাকলে অহংকার থাকে, কিন্তু রূপ লাবণ্য ছই আছে, বড় স্বয়মামগুতি, অথবা মহীয়সী ভাবতে ভাল লাগে। তথন কাপুরুষ অথবা যা বিছু কেয়া বলতে পারে। মৃহুর্তে মেয়েটা বড় বেশি কাছে এসে গেছে। একেবারে নিজের মতো, আপন জন, ভয় ভীতি ভার কিছু নেই। সে এখন যা কিছু করে বসতে পারে। অজু বলল, কেয়া এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সভিয় বলছি ভয় পাব, তুমি এস। ফুল আমি আর

ভোমাকে আনতে বলব না। দেখি না ঘরে ফুল থাকলে ঘুমোডে পারি কিনা। সব কিছু অভ্যাস থাকা ভাল।

কেয়া দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। এবং এই যে অন্ধকার, আবছা অস্পট্ অন্ধকারে ধীরে ধীবে কেয়া ফুটে উঠছে, মলে হয়, কেয়া সারা শরীরে অন্ধকারের বোরখা পরে বলছে, ভয় আমাদেরও কম নেই মশাই। আপনি কিনা কি মানুষ কে জানে। ফুল রেখে দেখছি, ফুল নিয়ে সালা বাত কাটাতে কেমন লাগে আপনার। কি-ভাবে কাটান। এমন যে তাজা ফুল, ফুলের সৌরভ আপনাকে কেমন রাখে, দেখার বত বাসনা।

মেয়েরা কি কম বয়দে সেনি বৃঝতে শেখে। কেয়াকে তো সে সকালেও দেখেছে। কেয়া সকাল থেকে আসলে কি যে সৌরভ পেয়ে গেছে এই শবীবে সেই লানে। যেন অদি সহত্বে এই ছোট্ট মেয়েটি একটি মান্থ্যের কাছে ফুলের মতো ফুটে উঠতে চাইছে। যেহেছু অজু সাবা জীবন এক অভীব হিসেবী মান্ত্যুব, নানা রক্ষের হিসেব ভার খাতায় আছে. এবং কবে কি করা উচিত এই ভাবতে ভাবতেই যে মান্ত্যুব ব্যুসী হয়ে যেহে থাকল, সে যে বি করে এখন। এই মেয়ে, তুমি ভাড়াভাড়ি ওখান খেকে সরে এস। না হলে কিন্তু ভীষণ খারাপ হবে। আমি মঞ্জুকে ডাকব, মঞু, কেয়া আমাকে অক্ষকাবে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাছে।

নীলু ঘুম্চে । ঠিক এ-সময়ে সে জোরে কথা বলতে পারে না।
নীলুর ঘুম ভেক্সে যাবে। সে যাদ ভেলেমান্ত্র হয়ে থেতে পারত,
তবে সেই অন্ধকার থেকে কেয়াকে টেনে বের করে আনতে
পারত। কি যে হয় মান্ত্রের মনে, কি ভাবে যে মান্ত্র ত্র্বল হয়ে
পড়ে। ওর আব বুঝি জীবনেও সাহসে কুলাবে না, এই যে
ছোট্ট মেয়ে সে যাকে ইচ্ছে করলে একদিন পাঁজা কোলে করে
নদী পার করে দিঙে পারত, এখন এই মৃহুর্ভে আর সে পারে
না কেন । সে বলল, কেয়া আমি যাচ্ছি। তুমি ওখানে
দাঁড়িয়ে থাক।

সঙ্গে সঙ্গে কেয়া বের হয়ে এল। বলল, না, আমি ওখানে থাকব না। আপনি বললেই থাকব।

এই মেয়েটা ব্যবহারে সকালে বিকেপে পাল্টে যায়। যেন ওকে অপমান না করতে পারলেই বাঁচে। মেয়েটা আগর দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে বলল, কাল যাজেন ?

- কাল, না হয় পবশু। আর থেকে কি হবে। মঞ্এ-জ্ঞা চিঠি লিখবে ভাবতে পারি নি।
  - —অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন মগুদির কাছে।
- না, তেমন কিছু না। সামার আশা-আকাজ্ফা বিছু সার নেই।
  - —মিথ্যা কথাও বলতে পারেন।
- —মিথ্যা কথা না কেয়া। ছেলেবেলা থেকে আমি এমন স্বভাবেই মানুষ। মঞ্জুকে বললে জানতে পাংবে।
  - —মজুদি সব বলে না।
  - —সর কোনদিন কে B বলে !
  - না। তবে মন্তত কেট কিছু বলে।
  - —মজু তোমাকে তাও বলে না ?
- —না। কেবল আপনি অত্যন্ত সরল সহজ মানুষ এটুকু বলে। খিদে থাকলেও চেয়ে খেতে পাবেন না।
  - —ব্যাদ সবই তে। তবে বলেছে !
  - এতটুকুতে দাহস পাই না।
- —যা দেখাচ্ছ, ওতে তো আমার, বীরাঙ্গনা ছাড়া আর কিছু ডোমাকে ভাবতে ইচ্ছে হয় না।
  - —ভাল।
- —কাল যাব, হয়তো যাওয়া হবে না। কারণ সব ঠিকঠাক করতে সময় চলে যাবে। সকালে উঠেই ঠিকঠাক করে নিতে হবে সব। কি ভাবে যাব, মুর্শিদের নাম কি হবে। তাকে কি ভাবে কোথায় পাঠাব, তাও স্থির করে নিতে হবে। সে আমার কে আমার সম্পর্কে

কি হয়, এবং বাপের নাম, ঠাকুদার নাম বাড়ি সব ওকে মুখস্থ করিয়ে নিতে হবে। বলা যায় না, কখন কি দরকার পড়ে।

- আপনারা চলে গেলে বাড়িটা খালি ২য়ে যাবে। আমাদের দিন কাটবে না।
- —কেন, এর পর তো তোমাদের স্কুল-কলেজ আরম্ভ হয়ে যাবে, পড়াশোনায় মন দাও। দেখবে সব ভূলে যাবে। এক ঘেয়ে লাগবে না।
- আপনার কাছে তা জানতে চাইনি কি করে এক ছেয়ে আমাদের কাটবে ৷ আচ্ছা, বলেই থামল। ঠিক বলতে গিয়ে সংকোচ বোধ করল কেয়া, বলতে পারল না।

এবং তখন এ ঘরে, ৎ-ঘরে আলো। বানান্দায় আলো নেবানো। চারপাশে যা আলো থাকে, জব্বাবকা পরে তা নিভিয়ে দিছেন। কেবল বড় উঠোনে একটা আলো ছানা আছে, ওটা থাকে, কাবণ ওটা না থাকলে বোধ হয় এই ছুই মেয়ে এমন একটা নিজন পরিবেশে থাকতে ভয় পায়.

অজু বনল, তুমি বল'ত গিয়ে থেমে গেলে কেন ?

- —না, এই বলছিলাম, আমায় আগে কি ভেবেছিলেন ? মঞ্জুদির চিঠি পেয়ে আপনার কি মনে হয়েছিল।
- দেবেছিলাম, মজু এখনও এখানে বেঁচে আছে কি করে!
  মজু কি এত দিন পণ ব্যেছে, আমাকে ওর খুণ দবকার।
  - —এসে দেখলেন, ওল দরকার নেই।
- —দরকার নেই বলতে পারব না, দরকার আছে, তবে আমার তাতে কিছু আদে যায় না।
  - —এটা মঞ্জুদির হয়ে উপকার করছেন, এমন ভাবছেন।
- —তা ছাড়া কি। মঞ্ ইয়ে উপকার করলাম। মুর্শিদ চলে যাবে তার দেশে। সে তে' জানে, যে ডেজার্টার হিসাবে তার নাম খাতায় নেই। বাড়ির লোকের। ওর হয়তো খবর পেয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকের মৃত্যু, যুদ্ধক্ষেত্রে সে প্রাণপণ লড়ে প্রাণ দিয়েছে,

অথবা নিথোঁজ। এ-ভাবে অনেক দৈনিক নিথোঁজ হ'্য যায় যুদ্ধে।

- —এত কে বলল আপনাকে।
- —কেন, মজু। মজু বলল, মার্চ পান্টের দৃশ্যে সে যখন জানালায় দাঁড়িয়ে নিজের কথা ভাবছিল, তখন, দেখতে পেয়েছে, একজন মৃতের শকট, এবং খবর অন্য একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাছে না, নতুবা, এই ১৭ নম্বর রেজিমেন্টের এটি একটি বড গোম্পানী, এখানে ছ'জন বাদে দবাব নিকট আগ্রম্প্লের হিদাব আছে।
  - —আপনি ভাবছেন, ওবা আব বিছু খবর রাখে না।
- —না। নারাখাই স্বাভাবিক। এমন একটা সময়ে কোথ য় কি-ভাবে কি ঘটেছে তার ইতিনাস ঠিক ঠিক লেখা হবে না।
- সামরা তো মরে যাই নি। আমরা তো বেঁচে আছি। লেখা ঠিক হবে।
- —সব আমি জানি না। তুমিও বল নি, মজুও বলছে না। কেউ এ-সব কথা হয়তো মুখ ফুটে কোন দিন ধলবে না। তবে না বলাই ভাল। তুঃখের কথা যত ভূলে থাকা যায় ততই ভাল।
- হবে হয়ভো। কেয়া বলল, মুর্শিদ চলে গেলে স্বচেয়ে কৃষ্ট হবে নীলুর।
  - -- নীলুর কন্ত হবে কেন ?
- —সে নীলুর একমাত্র সঙ্গী ছিল এ ক'মাস। সে, নীলুকে ভীষণ ভালবেসে কেলেছে। ফুনিদের কট হবে। সে গ্নিয়ায় কখনও আর একটা নীলুকে খুঁজে পাবে না।

নীলু বোধ হয় ছেগে গেছে। সত শুন্ছে হয়তো। কেনা ভাবল, নীলুর কট হলে খালাব। এমন সন্যু যে, নালু লোন ছ,খ সইতে পারবে না। এমন কি সে ছানে না, ভার বাবা নেই, ভার বাবা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে লড়ছে, এমনই সে জানত। এবং এখনও ভার কাজ শেষ হয়নি, হলেই চলে আসবে। মাঝে মাঝে নালুবড় বড় চোথে মুশিদকে দেখত, সে কে, কেন আসে এ-বাড়িতে এক সময় তার প্রশা ছিল ভার মায়ের কাছে। মঞ্দি

বলত, ও ভোমার বাবার বন্ধু। এখানেই সে থাকবে। ভোমাকে মুর্শিদ ভীষণ ভালবাসে। ভারপর কেয়া থামল, কেয়ার চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে বলতে বলতে। মুর্শিদের কাছে নীলু মাঝে মাঝে জানতে চাইত, বাবা কোথায়, কবে আসবে। মুর্শিদ বোকার মতো বলতো, আসবে, সে ঠিক একদিন চলে আসবে। ওর চোখ চিক চিক করত! বোধ হয় সে ভার ছোট ছেলের কথা ভাবত তথন। মজিনাকে হয়তো ওর ছেলে ঠিক এমনি প্রাশ্ন করছে, বাবা কবে আসবে?

এ-ভাবে ওরা ছুজনই কেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে কথা বলতে বলতে।
অজু লম্বা। কেয়া তত লম্বা নয়। অজুব বুকের সামার ওপরে
ওর মাথা। কখনও সান্তনার জন্ম অজুব বুকে ঝঁ:পিয়ে পড়লে ওর
মুখ, অজুর বুকে অনায়াসে হারিয়ে যাবে। এবং এত কাছাকাছি যে,
মনে হয়, ওরা আসলে কোন্ কথা বলছে না। একটা ছেলের, একটা
ছাতির বিশৃদ্ধলার দিনে হাজার হাজার এমনি পরিবারের ছবি
ওদের ভেতর এ-ভাবে বোধ হয় ভেসে উঠছে শুধু।

তখন নীলুর শুকনো গলা, মাসি।

কেয়া ভাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল।—আমাকে ডাকছ নীলু।

—মাসি মুশিদ চাচা চলে যাবে ?

তবে ঘুমোয়নি নীলু! সে ভাবল, ওটা ঠিক হয় নি। সে বসল, হাঁ। চলে যাবে। নালুকে ধীরে ধীনে সব সইয়ে নেওয়া উচিত।

নীলু বলল, কেন ?

- —সে তার দেশে যাবে।
- **一(牙町!**
- -- ইণ ওর দেশ।
- —সেটা কোথায় পিসি।
- —সেটা ভারতবর্ষ পার হয়ে।
- —কত দুর।
- সেটার নাম পাকিস্তান।
- —মুশিদ কাকা আমাদের ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাবে ?

## —সেতো নীলু সেথানকার মানুষ।

নীলুব বিশ্বাস করতে কন্ত হল। সে মুশিদ কাকাকে দেখেছে,
থুব ভাতৃ মান্ত্র। ওর পাশে চুপচাপ বসে থাকত শুধু। সে
কিছুতেই মুশিদ কাকার মিলিটারি পোশাকের চেহারা মনে করতে
পারে না। ওটা যেন ওঁর একটা ছল্লংগ্রু। তথনও আসত।
চুপচাপ আসত। ওরা মিলিটারি, সে এই ভাবত। অবনী
কবিরাজ বলত, ভাখো, মুশিদ, এই আমার কপাল। সারা জীবন
ওকে এ-ভাবে বহন করতে হবে আমাকে। নিজের হাতে যে ভাগ্য
রোপণ করেছি তাই এখন বড় হয়ে বট বৃক্ষ হয়ে গেছে।

কেয়া জানে এটা ছিল অবনী কবিবাজের স্বভাব। সে কথা বলঙে বলতে ছঃখের কথা এলে সাধু দাধা ব্যবহার করতে পারলে বাঁচত।

তখন মুশিদকে নীলু জানত, দেশের মানুষ। দেশের হয়ে সে
বিদেশীদের সঙ্গে লডছে। এবং এই বিদেশ কথাটির কোন অর্থ নেই
কেয়া বৃশতে পারত। আদলে মানুষের কোন দেশ বিদেশ থাকতে
নেই। এবং কারা যে এ-সুব করে বেডায়। তারপর দাঘদিন নীলু
দেখেনি মুশিদকে। মুশিদ আবাব যখন এল, একেবারে আলাদা
মানুষ। সে আগের চেগারার সঙ্গে এ-চেহারার কোন নিল খুঁজে
পেল না। আগের ছবি ভুলে যেতে ওর এউটুকু সময় লাগেনি।
মার কথাই দে শেষ বারের মতো বিশ্বাস কলেছে। তারপর
তার মনে হয়নি কখনও মুশিদ কাকা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে
পারে। যেমন জ্বার কাকা, কেয়া মাসি, মা আছে, সেও
তেমনি থাকবে এখানে। এবং এ ভাবে সে, মুশিদ এ-ঘরে এলে
কেমন যেন সবচেয়ে বেশি প্রাণ পেয়ে যেত। মুশিদ বোধ হয়
এ-তুমাসে সবার চেয়ে আপন হয়ে গেছিল নীলুর।

কেয়া দেখল ব্যথায় থম থম করছে নীলুর মুখ। এবং নীল হয়ে গেছে মুখটা।

কেয়া বল্ল, তুমি ঘুমোও নীলু। কাল সকালে মুশিদ

তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। না ঘুমোলে সে ভীষণ কটুপাবে।

নীলু দেখল, পাশা পাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা ছ্জন। সে তার মুখ ব্যথায় নীল হয়ে গেছে বুঝতে দিতে চায় না। সে বলল, মা জানে মাসি ?

(कन प्रांतरव ना। भारेखा अत्र त्रव वावत्रा करत्र पिराक्त ।

নীলুর বোধ হয় মনে হচ্ছিল কেউ ভালবাসে না মুর্শিদ কাকাকে। ভালবাসলে কেউ মান্ত্র্যকে যেতে দেয় না। নীলু ব্রতে পারে না, পৃথিবীতে আর কে এমন আছে, যাকে ফেলে মুর্শিদ কাকা থাকতে পারে না। সেতো ভানে সেই, সব মান্ত্র্যটার। এবং ভীষণ অভিমান এ-জন্ম নীলুর। সে ভাবল, কাল সকালে এলে কথা বলবে না। ভিতরে ভিতরে এবটা হৃঃখ সারা শরীর বেয়ে বুকের কাছে কেমন থেমে গেল। অসন্ত্র ব্যাথা। সে ব্রতে পারছে বুকের কাছে সেই ব্যথাটা স্চের মতো বিষ্ছে। সে অভিমানে মুখ কুচকাল না। কাউকে সে ভার কপ্তের কথা ব্রতে দেবে না। কিন্তু কেয়া ওর মুখ দেখেই ভীষণ ঘাবড়ে যায়। সে জানে, নীলু ওর হৃঃখ লুকিয়ে যাছে। নীলুর মাথার কাছে থরে থেরে সাঞ্চানো সব অমুধ। কোনটা কখন দিতে হবে সে সব চেয়ে ভাল জানে। কিন্তু নীলুর এমন কাঙ্র মুখ ভো কগনও দেখেনি। সে কেমন নিঃশ্বাস নিতে ভীষণ কপ্ত পাছে। এবং এমন হলেই কেয়ার ভেতরটা গোলমাল হবে বায়। ওর ভাইণ হাত কাঁপে।

এ-ভাবে সজু দাঁড়িয়ে দেখল সব। কেয়ার হাত নিরাময় দিখরের মতে। ন'লুর সব ত্থে বই মুছে দিল। সে সিরিনজে অযুধ ভারে নিল। ফ্যান্প্ল ভেঙ্গে বেমন আয়াসে সে কাজ করে যাচছে। কত তাড়াভাড়ি। একবার মঞ্জকে ভাকল না পর্যস্ত। মঞ্জর কোন দায় নেই, যা কিছু দায়-দায়িছ সব কত সহজে কেয়া নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে।

এ সব দেখে অজুর মনে হল. কেয়া, এই নীলুর জন্ত মায়া

ধীরে ধীরে নিজের করে নিচ্ছে। মঞ্জে বোধ হয় নীলুর ছঃখ
বুঝতে দিচ্ছে না। এমন কি কেয়া যে এ ঘরে থাকে, সব সময়
নীলুর সেবা শুক্রাঝা করে, সেও মঞ্জে ছঃখ থেকে দ্রে রাখার জ্ঞা।
সবাই জানে শুধু দিন মাস অথবা বংসর। এ ভাবে কিছুদিন
অপেক্ষা করলেই নীলুর ছুটি হয়ে যাবে।

কেয়া দেখল, এখন নীলু ঘুমোছে। এটা ঠিক ঘুম না। ঘোরের ভিতর পড়ে যাওয়া। অষ্ধ রক্তের ভিতর মিশে গেলে সে একটা বৃঝি আশ্চর্য জগতের সন্ধান পায়। জেগে গেলেই মুখ বিকৃত হয়ে যায়, শ্বাদ নিতে পারে না নীলু। তখন ছঃখটা চোখে স্থ হয় না।

মাঝে মাঝে কেয়ার বলতে ইচ্ছা হয়েছে, নীলু তথন তুমি কো**ণা**য় যাও ?

সে বলত, জানি না।

- -- কিছু মনে করতে পার না ?
- —একটা নীল রঙের অন্ধকারের ভিতর ডুবে যাই মাসি।
- ---আর কিছু না ?
- —আমার কাছে নীল রঙের অন্ধকারটা আলোর মতো লাগে।
- —সেখানে কি দেখতে পাও **?**
- —সব ছোট ছোট গাছ, ছোট ছোট মানুষ, ফুল ফল, নানা রকমের পাথি।
  - —ঠিক শালিখ কাকের মতো ?
- —না। সব পাধিগুলো কাকাত্যার মতো সাদা। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলে।
  - —আর কিছু ভাখো না ?

নীলু ভেবে বলত, আর কি দেখি আমি জানি না মাসি। আমি মনে করতে পারি না। ঘুমোবার আগে এমন দেখি, ঘুম ভাঙবার সময় এমন দেখি। মাঝে বোধ হয় কিছু থাকে, কিন্তু আমি মনে রাখতে পারি না। কেয়া ব্বতে পারত, নীলু শুয়ে শুয়ে যা-ভাবে সবই সেই কথা।
যেমন একবার একটা লোক কাকাত্য়া নিয়ে খেলা দেখাতে এসেছিল,
সেই থেকে ওর খুব ইচ্ছা এ-ঘরের দাঁড়ে একটা কাকাত্য়া থাকবে।
বাড়ির চারপাশে যা সব গাছ আছে, সব এত বড় যে, সে গাছগুলোকে
নিজের ভাবতে পারে না। পাখিগুলো এত ভীতু যে ওর ঘরে
কেউ আসে না। ওর ধারণা কাকাত্য়া খুব পোষ মানে। যদি
সে ভাল হয়, তবে বাড়ির চারপাশে সব কাকাত্য়া ছেড়ে দেবে।
বাগানে নানা রকমের ফুল ফুটে থাকবে। ফুলের ভিতর সে বসে
থাকবে। আর চারপাশে যে-সব পাথিরা উড়বে, তাদের সঙ্গে
গল্প করতে করতে দিন শেষ করে দেবে। সে তো কখনও আর
মার মতো সাদা ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে না।

মঞ্দি সময় পেলেই ছেলেবেলাকার সব স্থানর স্থানর গল্প বলত ওকে। অজু কাকার প্যাণ্টে দড়ি থাকত না, ছুটে :গলে ওর প্যাণ্ট হড়-হড় করে নেমে যেত। এমন ভাবে গল্প বলত যে নীলু ভীষণভাবে হেসে উঠত। আর মঞ্জুদির তখন মনে হত বৃঝি ওকে স্বাভাবিক করে রাখতে ারলে নিজের ভিতরই একসময় নিরাময়ের আকাজ্ফা জাগবে। নিরাময়ের আকাজ্ফা জেগে গেলে সে ভাল হয়ে যাবে।

আসলে মাতুষ সে তার শৈশবে থাকতে ভালবাসে। যেম্ন
মঞ্জির সে সব দিনগুলোই আনন্দের। খুব ছাথের কথা মনে
হলে মঞ্জি শৈশবের কথা বলত। সে তো জানত না, শৈশবে
এ-ভাবে অনেক ঘটনা ওর সামনে সাজিয়ে বেখেছে। সে ঘোড়ায়
চড়ে বেড়ালে ব্ৰতে পারত না, কখনও বস্থায় অংবা খরায় ধরণীতে
শস্তহানি ঘটে। সাদা ঘোড়ার মতো পৃথিবীর যাবতীয় ঐশর্য ওর
যেন করায়ত্ত। এবং নীলু যেমন ভাবে, সে তার চারপাশের
সবকিছু নিয়ে রাজা হয়ে বাঁচবে, তেমনি মঞ্জি, মঞ্জি কেন, সবাই
রাজা হয়ে বাঁচতে চায়। বোধ হয় মঞ্ শৈশবের গল্প বলে নীলুর
সঙ্গে সে তার স্বপ্লের দেশে চলে যেত।

নীলুকৈ দেখতে দেখতে কত সব হিজি-বিজি ভাবল। কেয়া এবার উঠে দাঁড়াল। চাদরটা নীলুর বৃক পর্যন্ত টেনে দিল। ও-ঘরে পি'ড়ি ওঠানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় মঞ্দি খেয়ে উঠেছে। কেয়া এবার বলল, যান। শুয়ে প্ডুন গে। মঞ্দি আসছে।

- —মজুদি এলে আমি থাকতে পারি না ?
- কি দরকার থেকে। আপনি মঞ্দির ভালবাদার মান্ত্র। আপনাকে ভালবাসলেও পাপ।

অজু ভাবল, কি আশ্চর্য নিভিক, অথবা ও কি এই ক'মাসে এত সব ঘটনায়, অনেক বেশি অভিজ্ঞ হয়ে গেছে! মামুষের সঠিক ঠিকানা জেনে ফেলেছে। অথবা মামুষ সম্পর্কে অবিশ্বাস! সে তো কেয়ার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে নি, যাতে কেয়া এ-সব ভাবতে পারে! নিজের মতো করে যা খুশি সব বলে যাচ্ছে।

অজু বলন, মঞ্জু আমাকে আর ভালবাদে না।

কেয়া কেমন সামাশ্য তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। বলল, আপনি মঞ্জুদির নামে আর কলঙ্ক রটাবেন না।

অজু থ হয়ে গেল। মঞুদি সম্পর্কে সে কলঙ্কের কত দূর রটাতে পারে। যা হবার সব তো হয়ে গেছে। যদি কোন ঘটনা ঘটে থাকে, অর্থাৎ মুনিদ যদি ওর ভালবাসার মান্তুষ হয় তবে সে কিছু করতে পাবে না! এবং কি-ভাবে মুনিদ এমন ভাবে মঞুর এত কাছাকাছি চলে এসেছে সে জানে না। সে কেমন সব ভাসা ভাসা ছানে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছানার স্বভাব তার না। এবং মঞুকে কি সে এখনও সেই ফ্রক পরা মেয়ে ভেবে থাকে। মঞু ওকে যা যা বলত, সে মঞুর পার্শে বসে শৈশবে ঠিক তাই তাই করেছে। এখনও কি মঞু তাকে সে-ভাবে ভেবে থাকে! ভাবলে ভূল করছে। সে বলল, কেয়া, মঞুর কলঙ্ক বলতে কিছু নেই। মঞু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি স্থির। সে বোধ হয় শৈশব থেকে বুঝতে পেরেছিল, ওর এই অসামান্ত রূপ নানাভাবে পীড়ন করবে। সে যা কিছু

সুখ, তখন থেকেই, খুব কম বয়স থেকেই নিতে আরম্ভ করেছিল। কলম্ব রটলে তখনই রটতে পারত।

এ-ভাবে অজুর মনে হল, না সে ঠিক বলিনি। সে বাহবা নেবার জন্ম কিছু কিছু কলঙ্কের কথা অবনীকে বলেছে। এখন মনে হয়, অবনী সেই সুযোগ নিয়ে মঞ্জুকে বাগে এনেছে। সে কেয়াকে চট করে মিথ্যা কথা বলে কেন যে বাহবা নিল বুঝছে না। আসলে, এখানে থেকে যাওয়া মঞ্জুর, অবনীর সঙ্গে বিয়ে, সব কিছুর মূলে নিজেকে কেমন জড়িয়ে ফেলল। সে কেয়াকে কিছুতেই বলতে পারল না, সব কিছুর মূলে হয়ত আমিই। ওর জীবনের সব ছংখের মূলে হয়তো আমার শৈশবের প্রেম, সামাগ্র ছেলেমান্থবী ভালবাসা, পুতুলের বিয়ে দিতে দিতে; একসঙ্গে স্থামী স্ত্রী সেজে শুয়ে পড়া, এবং কিছু কিছু ঘটনা, তখন তো ওর জায়গাগুলো ছিল একান্ত মস্থা। কোথাও কিছু তেমন ফুটে ওঠেনি। অবনীকে বললে, সে হিংসায় জ্বলে যেত। সে কি শেষ পর্যন্ত বদলা নিয়ে চলে গেল! কত কি যে মনে হছেছ়। অজু মাথা নিচু করে চলে যাছে, কেন যে নীলুর মুখ দেখে, কেয়ার মুখ দেখে হাত তুলে বলতে পারল না, আমি নিরপরাধ নীলু।

মঞ্ এসে দেখল কেয়া পাশ ফিরে শুয়ে আছে। সামনের ছানালা খোলা। সাদা ভ্যোংসা গাছ-পালায়। কেয়া শুয়ে শুয়ে জ্যোংসা দেখছে।

নীলু ঘুমিষে নেই। মঞ্ মুখ দেখেই টের পেয়েছে, নীলু অষুধের ঘোরে আছে। সে নীলুর দিকে তাকালে এটা ব্রতে পারল। খুব বেশী সময় সে তাকাতে পারে না। মুখঞ্জীতে নীলু কোথায় যেন অজুর কিছুটা পেয়েছে। কেউ টের না পেলেও সেটের পায়। এটা কেন হয় সে ব্রতে পারে না। অজুর সঙ্গে সেই শৈশবের সম্পর্ক। তারপর ওর সঙ্গে দেখানেই। অবনী

ওর তুর্বলতার সুযোগে যা কিছু করে যেত, যেমন পরে মনে হত পাপ। জানালায় মাথা রেখে সে বসে থাকত তখন, তার মনে হত, এক বালক স্কুলথেকে ফিরছে, ওর হাতে সোনালী চায়ের প্যাকেট, মুখ শীর্ণ, পায়ে ধূলো, তখন সাদা ঘোড়াটা মাঠে চি-হি চি-হি করে ডাকত।

মঞ্জু কেয়াকে বলল, মশারি টানালি না ?

- —টানাচ্ছি।
- —নীলুকে তো কখন থেকে মশায় খাচ্ছে।

কেয়ার মনে হল সত্যি, ওর আজ কি-যে হয়েছে, এমন ভূল তার হয় না। একটু রাত হলেই সে নীলুর মশারি টানিয়ে দেয়। মঞ্জির বিছানা করে রাখে। মশারি টানিয়ে রাখে। আজকে তার কেন যে সব ভূল হয়ে যাচছে।

সে তাড়াভাড়ি লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। অনেক রাত হয়ে গুেছে। ইদানিং ওরা অনেকদিন এত রাত করে শোয়নি। চোখ জ্বলছে কেয়ার। সে নালুর মশারি টানিয়ে দেবার সময় বলল, তুমি একট বোস। আমি সব করে দিছি।

এবং কেয়ার খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার স্বভাব। এই যে
বসে একটু হরিতকি মুখে দেবে ওতেই মঞ্ দেখবে, কেয়া সব
কাজ করে ফেলেছে। কিন্তু কখনও কখনও এ-জন্ম কোজে ভীষণ ত্রুটি থেকে যায়। হয়তো বিছানা না ঝেড়েই সব
পেতে রাখল, মঞ্ শুতে গিয়ে বলবে, তোকে আর আমার কাজ
করতে হবে না কেয়া, এবারে তোকে বিয়ে দিতে হবে। কাজ
করার সময় তোর কাজে মন থাকে না।

কেয়া ব্রতে পারে তখন ভূসটা। সে এ-পার থেকে জিভ কেটে খুব একটা অস্তায় করে কেলেছে এমন মুখ করে রাখে। এবং এখন যখন মঞ্দি ওর ঘরে শুতে যাবে তখন নিশ্চরই কোন অস্থবিধা দেখতে পাবে না। সে নিজের মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়ল। পাখা চালানো দরকার হবে না, কেমন শরতের ঠাণ্ডা জানালা। খুলে রাখায় ঘরে আসছে। মঞ্ এক গ্লাস জল নিয়ে অজুর ঘরে ঢুকে গেল। মশারি কেলা।
নীল রঙের অল্প আলা। মশারির ভিতরে কিছু দেখা যায় না।
অজু ঘুমিয়ে আছে কি জেগে আছে সে ব্যুতে পারল না। গতরাতে
সে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল, আজিও দরজা বন্ধ করে শোবার
কথা, কিন্তু সে তা করেনি। অবশ্য মঞ্জু জল না রেখে গেলে
সে দরজা বন্ধও করতে পারে না। এবং দেখল, পাশে বেশ তাজা
গোলাপ। বড় বড়, লাল সাদা এবং কালো গোলাপ। সবগুলো
ওর মাধার কাছে। এত কাছে কেয়া কেন যে গোলাপের গুছু

মঞ্জু শিয়রের কাছে জল রেখে বলল, অজু তোমার জল। অজু বলল, ঠিক আছে।

অজু তবে ঘুমোয়নি। কি কথা বলে সে এ-ঘরে আর একটু সময় থাকবে ব্ঝতে পারে না। মঞু কি ভেবে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দেবে না ?

—না, থাক। হাওয়া দিলে নড়ে। আমার তখন ঘুম আদে না। খোলা থাকলে দরজায় হাওয়া লাগে না।

মঞ্চারপাশ দেখে বলল, দ্যাখো মশারি ঠিক মত গোঁজা আছে কিনা, সে একদিকে আর একটু গুঁজে বলল, কেয়ার সব কাজ ভাড়াহুড়ো করে করার স্বভাব। এটা কেন যে হয়েছে বুঝি না। যা বভ বভ মশা।

আজু মশারির ভিতরে পাশ ফিবে শুল।—এত যথে ঘুম আসে না মঞ্।

- —কলকাতায় মশা কেমন **?**
- মশা নেই। এবার যাও। ঘুমোও গে। সকালে উঠে অনেক পরামর্শ আছে। অনেক রাত হয়েছে।

মগু আর কেন যে এ-ঘরে থাকতে সাহস পায় না। অজুকে সে কিছু বলবে বলে যেন জলের গ্লাস নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অজু যে-ভাবে ওকে যেতে বলছে, ওর আর কিছু বলতে সাহস

## হচ্ছে না। তবু বলল, অজু তুমি হয়তো আমার ওপর ভীষণ রাগ করছ।

- ---রাগ করব কেন ?
- —তোমাকে অহেতুক একটা এমন বিপদে টেনে আনলাম।
- —আমি এটা আদৌ ভাবছি না।
- —না ভাবলেও, আমার কিছু খুলে বলা উচিত।
- তুমি কি বলবে জানি।
- —না জান না।
- অজু এবার উঠে বদল। বলল, কি জানি না বল ?
- —তুমি জাননা নীলু আমাদের বিয়েব আগেব সন্তান।
- অজুমাধা নিচু করে রাখল। বলল, তা আমি জানি না।
- —তুমি জান না, অবনী আমাকে ভালবাদত না।
- —সে তুমি বোধ হয় একবার কি প্রসঙ্গে বলেছিলে।
- —তুমি অবনীকে সামার কিছু শৈশবের কথা বলেছিলে!

অজুব গলা কেমন শুকিয়ে কাঠ। সে এ-সব কিছুক্ষণ আগে ভেবেছে। এখন ঠিক সেই সব জেরা। সে বলল, আমাদের তিনজনের একটা গোপন প্রতিযোগিতা ছিল মঞ্ছ। কাকে তুমি বেশি ভালবাসো এই নিয়ে। আমি নানাভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি তুমি আমাকে বেশি ভালবাসো। তুমি আমাকে যে-সব শেখাতে, তা কিছু কিছু অবনীকে জয়ী হবার জন্ম আমি বলেছি।

মঞ্বলল, অবনী খুব ধৃত ছিল।

- অবনীকে একগ্রামে জানতাম।
- —না, সে একগ্রনের। ওর মনে ছিল, আমাকে সে যে-কোন ভাবে অধিকার করবে। বাবা, আমাকে চন্দননগরে পাঠিয়ে দিলেন। দেশ ভাগের পর ভোমরা গেলে, তার তিন চার বছর পরেই। অবনী সেখানে হাজির। ওর বাবার পয়সা ছিল, অবনী কাজের নামে আমার পাশে ঘোরাফেরা করত। আমার মামারা এটা পছন্দ করতেন না। আমাকে আবার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অজু বলল, আমি জানি তুমি পরে কি বলবে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর মঞ্জু, তোমার কোন অনিষ্ট করতে চাই নি।

- অবনী ভেবে ফেলল, খারাপ মেয়ে আমি। স্থতরাং সে খারাপ মেয়েকে অতি সহজে শিকার করার আশায় বাবার কাছে কবিরাজী শিখতে লেগে গেল।
  - —তুমি অবিনাশদাকে সব খুলে বলতে পারতে।
- সে আমাকে তোমার ভয় দেখিয়েছিল। সেই বয়সে, ওটা আমাদের বয়স বাড়ার সময়, চারপাশের সব কিছু থেকে কি করে যে জেনে ফেলেছি সব, অথচ ভিতরে প্রবেশ করার সামর্থ্য নেই— সেইসব ছেলেমান্থুয়ী ঘটনা নিয়ে সে আমাকে ভয় দেখাতো।
  - অবনীর ব্লাকমেল করার স্বভাব ছিল বলছ।
- —তা ছাড়া এটা কি বলবে। সে বাবার কাছে কি যে তাল মামুষ, এবং তুমি তো জানো আমি সব পারি, কিন্তু তোমাকে ছোট করতে পারি না, কারণ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমার সব জেনে ফেলেছিলাম।

অজুর কেমন সংকোচ হচ্ছিল এ-প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে। কিন্তু
মঞ্জু আনায়াসে বলে যাচছে। ওর মুখে আটকাচ্ছে না। ওর যে
বলার ইচ্ছা ছিল, মঞ্জু আমারও ভীষণ ইচ্ছা হত। কি যে ভাল
লাগত সেই বয়সে, ভোমার ভেতরে তখন সব কেমন পুষ্ট হয়ে
উঠছে, এখন আমি মনে করতে পারি, কোথাও কোথাও মস্থা ছকে
আশ্চর্য সব সোনালি লভাব ছায়া, আমারও ভীষণ ইচ্ছা করত। মুখ
ফুটে বলতে পারতাম না।

অজু চুপ করে থাকল। কোন কথা বলল না। মশারির পাশে ছজন মুখোমুখি বসে রয়েছে। মজু আরও যেন কত কথা বলবে। মজু কি ভেবেছে, সারা রাত তাকে ঘুমোতে দেবে না। সে বৃষতে পারছে না, আসলে মজু কি বলতে চায়। ওর এমন কি কথা যা আজু না বললে ওর সব মিধ্যা হয়ে যাবে। মঞ্ পরেছে চওড়া হলুদ পাড়ের শাড়ি। চোখে চশমা পরার সঙ্গে সঙ্গে

যেন ভারি হয়ে উঠছে। ওর চুল ঘাড়ে ছড়ানো। এবং পাখার হাওয়ায় সহজে শুকিয়ে নিয়েছে। গলায় সরু হার, হাতে একগাছা করে সোনার চুড়ি। সবই একরকমের, কেবল দেখতে পাছে, চোখ বড় বড়, কতদিন অবনী মারা গেছে, কতদিন তার এ-ভাবে একা রাত-যাপন। যে একবার অভ্যাসের ভেতর পড়ে যায়, অভ্যাস বন্ধ হয়ে গেলে তার বোধ হয় ভীষণ কটা। অজুর কাছে কি মঞ্ সেই কটের কথা বলতে এসেছে।

কিন্ত আশ্চর্য মঞ্ বলল, জানো মুশিদকে সেই নিয়ে এসেছিল।

অজু ভাবল, মুশিদ কি মঞ্র ওবে ভালবাসার মান্ত্র না! সে তো কিছু জানে না। অজু তাকিয়ে থাকল।

— মুশিদ এসেছিল অষুধ নিতে। ওটা ওর বোধ হয় ছলনা। সে আমাকে একদিন স্কুল ফেরত রাস্তায় দেখেছিল। এবং তখন থেকেই খোঁজ-খবর! কে, এই মেয়ে! তারপর খোঁজ-খবর, অবনীর সঙ্গে বন্ধুত, সে আমার কাছে এলে তার স্ত্রীর কথা ভূলে থাকতে পারত। কিন্তু মুর্শিদ ঠিক তোমার মতো, সে খুব বেশি দূর যেতে পারে না।

অজু বলল, ওকে দেখে আমারও এমন মনে হয়েছে।

মঞ্জু একটু হাসল এবার। অজু কথার ওপরে কথা বলে যাচ্ছে। সে আর কিছু বৃঝি এখন করতে পারে না।

মগু বলল, তুমি ওকে ঠিকমতো পৌছে দিও। মান্থবের কাছ থেকে, আমি চিরদিন অবহেলা পেয়েছি, সব মান্থবের কাছ থেকে, একমাত্র মুর্শিদ আমাকে ভাবত, আমার কিছু আছে। মান্থব মান্থবকে মূল্য না দিলে অজু এ-সব হয়।

এ-সব বলে মঞ্ কি বোঝাতে চাইছে ব্ঝতে পারছে না। সে বলল, তুমি এ-সব বলে কি বোঝাতে চাইছ।

—এই এট্রসিটিজ! পাকিস্তানের মান্নবেরা আমাদের কোন মূল্য দিতে শিখল না। না ভাষার, না জাতির। সেই এক ট্রেডিশান অজু, আমরাও দেশ ভাগের আগে বোধ হয় ওদের দিই নি। কেয়াকে দেখলে এখন এটা বেশি করে বোঝা যায়।

অজু ভেবে পেল না, মঞ্ তাকে এমন কথায় কি বোঝাতে চাইছে। মঞ্ কি গুছিয়ে বলতে পারছে না। সে কি বলতে চায়, অজু, আসলে মামুধ জম্মেই যুদ্ধক্ষেত্রে বড় হয়। প্রত্যেকের একটা সাদা ঘোড়া থাকে জীবনে। সে তার ওপর চড়ে বেড়ায়। সে সবসময় পৃথিবীর রালা হয়ে বাঁচতে চায়। কিছু সে ছাড়তে রাজি না।

মঞ্ তখন বলল, মূর্শিদকে ঠিক মতো পোঁছে দিলে আমার আর কোন হুংখ থাকবে না। সে নিজের জীবন পণ করে আমার জীবন রক্ষা করেছে।

অজু বলল, কথা দিলাম মঞ্। দিল্লীতে আমার অনেক বন্ধান্ধব আছে। আমার মূল্লিম বন্ধুও আছে। যে-ভাবেই হোক ওকে বর্ডার পার করে দেবার ব্যবস্থা করব। অন্তত পাকিস্তানের একটা লোকতো জানবে আমরা ওদের শক্র নই। তাই বা কম কি।

মঞ্জ উঠে দাঁড়াল। যেন চলে যাবে 'দে বলল, পাখাটা একটু বাড়িয়ে দেব অজু ।

অজু বলল, না।

মঞ্ যেতে যেতে বলল, তুমিতো জানো আমার মা আত্মহত্যা করেছিলেন। কেন করেছিলেন তখন জানতাম না। এখন মনে হয় আমার মা কোন কারণে আমার চেয়ে বেশি ছংখ্ ছিল। না হলে এ-ভাবে কেউ জলে ডুবে আত্মহত্যা করে না।

অজু পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। কেমন মৃত্ব সৌরভ ওর শরীরে। বাধ হয় সে চুলে বিদেশী তেল মাথে। শবীরের সবকিছু এত বেশি মহিমাময় যে অজু পাশে হাঁটতে ভয় পেল। মঞ্জুর পোশাক, ওর আলগাভাব কেন যে ওকে লোভী করে তোলে।

মঞ্বলল, কাল ভোমরা থেকে যাও। পরশু যাবে। কাল সময় করে উঠতে পারবে না। অজু বলল, ঠিক আছে।
মঞ্ বলল, অজু তুমি কিন্তু এতটুকু বদলাও নি।
অজু বলল, বদলেছি, তুমি টের পাদ্ছ না।
—তা হলে অভিনয় করছ, যা না তুমি, তাই ব্যবহারে দেখাচছ।
—তা ছাড়া কি!

মঞ্বলল, তবে আর ওদের দোষ দিয়ে কি লাভ। যুদ্ধ ব্যাপারটাই খারাপ। বিশ্বাস না হারালে যুদ্ধ বাধে না। মানুষ বিশ্বাস হারালে সব হারায়। আমি এ-জন্ম কিছু মনে করি না।

অজু বলল, এ-সব বড় বড় কথা। তবে বৃঝি, এ-সব যোদ্ধারা বীরের মতো কাজ করে নি। ওরা বিবর ঘাঁটিতে মেয়েদের রেখে নানাভাবে ভোগ করত শুনেছি।

মঞ্ছু ঘুরে দাঁড়াল। পরাজয়ের মুখে অজু মানুষ অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। আমরা নানাভাবে এই সংসারেই এমন কত হীন কাজ করে বেড়াচ্ছি। আর এতে যুদ্ধক্ষেত্র। তুমি অবনীর কথা ভাবো।

আসলে মঞ্ মুর্শিদের জন্ম ওকালতি করতে এসেছে। অজুর যদি কোন কারণে বিদ্বেষ থাকে, সে যদি কোন কারণে ওকে ধরিয়ে দেয়, মান্তবের স্বভাব তো, বিশ্বাস কি, সে-জন্ম সে বারবার ওদের হয়ে যেন মাপ চেয়ে নিচ্ছে। বলছে, মুর্শিদের মতো মান্তবেরাও আছে। এরা কেন সাজা পাবে অজু। এরা তো কোন দোষ করেনি।

অজু এবার ফিরে এল। মঞ্ কথা বলতে বলতে অন্ধকার ঘরটায়, সেই যে বাঘ হরিণ সব দেয়ালে রয়েছে সে ঘরটায় মঞ্ হারিয়ে গেলে শুধু অন্ধকার দৃশ্য থাকে। এই যে একটা ঘরে মাঝখানে, মঞ্জু কেন যে এখানে আলো জ্বালে না, সে বুঝতে পারে না। তু ঘরের মাঝখানে সে একটা বিরাট শৃশ্যতা রাখতে বোধ হয় ভালবাসে। এবং এ-ঘরটায় অন্ধকাবে চুকতে অজু ভয় পায়। আর মনে হয় মঞ্জু অনেকক্ষণ ঘরটার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসে।

সে ফিরে এসে এবার ঘুমোবে ভাবল। মঞ্র রাখা জ্বল সে 
ঢক ঢক করে খেয়ে নিল। আলোটা ডিম করে রাখল। ভারপর 
সোজা শুয়ে বুকের ওপর হাত রেখে চোখ বুজল।

সে পরেছিল পাজামা পাঞ্জাবী। সাদা পাঞ্জাবী। ডোরাকাটা পাজামা। ওর চশমাটি টিপয়ে। অন্তদিন রাতে সে বই পড়তে পড়তে ঘুমোয়। এখন এত রাত যে, সে এটা করতে সাহস পায় না। সে ঘুমোবার জন্ম চোখ বুজলে দেখল, কেমন আবছা মতো সব শৈশবের নানাবর্ণের ঘটনা, উৎসব, ঘুর্মাপুদ্ধা চোখের ওপর ভেসে বেড়াতে থাকল। এ-বাড়িতে ঘুর্মাপুদ্ধা হত তখন। মঞ্জুকে নিয়ে সে অনেকদিন স্থলপদ্ম চুরি করতে গেছে। মঞ্জুর তখন যে কি হত।

আসলে মঞ্জুর শৈশব থেকেই একটু বেশী শরীরের প্রতি আকর্ষণ। সবারই থাকে, তবে ওর যেন বেশী এবং মঞ্জুর শৈশবের শরীর চোখের উপর নাচতে থাকলে সে কেমন ভিতরে ভিতরে পাগল হয়ে গেল। এবং বিবর ঘাঁটিতে একজন সৈনিকের যা ইচ্ছা থাকে, অথবা যুবতী মেয়ের দৃশ্য পাশাপাশি ঝুলে না থাকলে জীবন ধারণে যেমন একঘেয়েমি থাকে, সেও তেমনি জীবনে নানাভাবে ভগুামীর আড়ালে সরল সহজ থেকেছে। সে তার ইচ্ছার কথা কোনদিন খুলে বলতে পারে নি। সে যা ভাবে, পুথিবীর যে কোন পয়লা নম্বরের লম্পট তার চেয়ে বেশি ভাবতে পারে না। সে কেমন চোখের ওপর একটা ভীষণ যুদ্ধেকেত্র আবিষ্কার করে ফেলে তখন। সে একা। যুদ্ধক্ষেত্র, সাদা ঘোড়া, কোন রমণীর পোশাক বার বার সে পোশাক খুলে রমণীকে পোশাক ফের পরাচ্ছে। সে এবার উঠে বসল। মাথা কেমন গরম হয়ে যাচ্ছে। এবং মনে হয় এখন সে নিজেই চুরি করে কেয়া অথবা মঞ্জুর ঘরে চলে যাবে! ওর শরীর কাঁপছে। কেয়া অথবা মঞু কি চায় সে জানে! সে নিজের স্বভাবে সকালে তার ভাল মান্নবের ব্যবহার, আর অদ্ধকারে সে নিচ্ছের চুল নিচ্ছে

ছিঁ ড়তে চায়। বিবর ঘাঁটিতে একজন লম্পট সৈনিকের চেয়ে তার ইচ্ছা এখন বেশি মহৎ নয়।

এবং এ-ভাবে সে কথন ঘুমিয়ে পডেছিল জানে না ' ঘুম ভাঙল কেয়ার চিংকাবে। কেয়াব আকাশ ফাটা আর্তনাদ। মঞ্ দি, নীলু নেই। নীলুর ছুটি হয়ে গেছে।

অজুর বুকটা কাঁপছিল। ওর পাযে ঠিক যেন শক্তি নেই। জানালায় ফাঁকা মাঠ। সকাল এবার হবে হযতো। আর কেউ কাঁদছে না, ছেলে মানুষের মতো কেয়াব কালা, নীলুর ছুটি হয়ে গেছে মঞুদি। শিগগির এস।

কোন প্লাটফরমে ঘুম ভেঙ্গে গেলে, সব যেমন অচেনা লাগে, কিছু মাথায় আসে না, কোথায় কি আছে বোঝা যায না, নিজেকে বোকা বোকা লাগে, তেমনি সে এখন জেগে গেলে ভাবল, কেয়া কাঁদছে কাঁছক, তাব সাহসে কুলাছে না, সে আবও ভীতু হয়ে পড়ছে, সে মশারিব নিচে ছু হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁছে বসে ২য়েছে, সব কেমন গোলমাল হয়ে যাছেছ।

সে এ-ভাবে কতক্ষণ বসেছিল জানে না। মুশিদ এসে ডাকল, অজ্বাব আমুন।

সে যেন মৃশিদকে অমুদরণ কবছে। নীলুর একটা কিছু করতে হয়।

অজু रनन, हैं। छा पत्रकात।

— আমাদের যাওয়া তবে এখন আর হচ্ছে না।

—না।

অজু দেখল, মজু নালুর শিয়বে বদে বয়েছে। জানালা দিয়ে যেন মাঠ দেখছে। কাঁদছে না। কেবল কেয়া নালুর বুকের ওপর পড়ে ফ্\*পিয়ে ফ্\*পিয়ে কাঁদছে। আসলে মঞ্জু বোধ হয় জানত, এত আঘাত সে সহা করতে পারবে না কিছুটা সে সে-জত্য কেয়াকে দিয়ে দিয়েছে। শেষদিকে কেয়ার কাছেই নীলু থাকত। মাঝে মাঝে মঞ্জু এসে বসত মাত্র। এবং ডাক্তাব এলে মঞ্ সারাক্ষণ থেকে সব সিমপ্টম বলে যেত। রোগের উপসর্গ বলার সময় ওর
মুখ মুর্শিদ যেমন দেখেছে, এখনও ঠিক তেমনি।

এই ঘরটা তুলনায় ছোট। নীলুর খাট আরও ছোট, নীলুর মুখ সাদা চাদরে ঢাকা। বোধ হয় মঞুই এটা করেছে। সে মুখটা দেখলে হয়তো দহ্য করতে পারবে না। নীলুর সাদা পা দেখা যাচেছ। চাদরে মুখ ঢেকে দিলে পা বের হয়ে যায়।

অজুর মনে হল, এ-ভাবে মঞ্ পাথরের মতো বসে থাকলে খারাপ হতে পারে। ওর কাঁলা উচিত, এও হতে পারে, মঞ্ সব বিলাপ আগেই সেরে রেখেছে। কারণ সে তার ভবিতব্য জানে। প্রতিদিন সে শোকের ভিতর থেকে আজ বোধ হয় ভাগছে ছুটি পেয়ে গেল। তার মোটামুটি যা ভাবনার ছিল সব শেষ' তার কিছু আর পড়ে থাকল না। সে শৈশব থেকে যা কিছু নিয়ে বড় হয়েছিল, এই যেমন গাছ বড় হলে ডালপালা মেলে বড় হয়ে যায়, ঋতুতে ফুল ফল আসে আবার ঝরে যায়, তেমনি মঞ্জুর এখন সব ঝরে গেছে। যেন সে শৈশবের মঞ্জুর মতো। বলে উঠতে পাবে সে, যাবে অজু, ঘোড়ার চড়ে জামরা আস্তানা সাবের দরগা পার হয়ে যাব।

অজু নীলুর মুখের চাদর খুলে দেখল। ঠিক ঘুমিয়ে আছে যেন। দে বুকে হাত দিল। বুকে সামাল্য উষ্ণতা জেলে রয়েছে। হাত-পা শক্ত হয় নি। ভোর রাতের দিকেই নীলু ছুটি নিয়েছে। খুব একটা দেবি হয় নি কেয়ার জাগতে। হাত-পা কাঠ কাঠ হতে সময় নেবে। ফুলের মত ছেলেটা নিবিল্লে ঘুমিয়ে আছে। বোধ হয় ফুলের মতো ছেলেরা মরে গেলে মুখে কোন কটের চিহ্ন থাকে না। অজু নীলুর মুখে এতটুকু কটের ছাপ দেখল না। চোখ ছটো বোজা। মুখের এক কোনে সামাল্য হুইু হাসি।

অজুর চুপচাপ ক' ফোটা চোখের জল পড়ে গেল। কেউ দেখল না হয়ত।

ওদিকে মুর্শিদ, দেও দেখছে নীলুকে। সে চাদরের নিচে হাত দিয়ে দেখছে পা কংটা ঠাগু। সে কি এখন ভিতরে ভিতরে তেমনি খেলা দেখাবে, সেই তাজিয়া নিয়ে সে যেমন ইণ্টালির দরগা থেকে রাজাবাজারের মসজিদে আসত ছুটে ছুটে। সে কি ভেবেছে, এখন যদি এই করে আল্ল ফু, ইণ্ডা ফু অথবা অন্থ একরকমের ক্রন্ড ধাবমান অখের গতি নিয়ে হাতে তাজিয়া নিয়ে মেতে যায় তবে নীলু ফিক করে হেসে দেঁবে। সে কি বিশ্বাস করতে পারছে না, নীলু মরে গেছে।

অজুবলল, এস ধরি আমরা। বাইরের বারান্দায় বের করে নিতে হবে।

অজু এবার দেখল কেয়া যে-ভাবে পড়ে আছে নীলুর বুকে মুখ রেখে, কিছুতেই তাকে সরানো যাবে না। কেয়া যে এ-ভাবে পড়ে থাকতে পারে, এবং কেয়া কি বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও, সে কি বুকে কান রেখে মৃহ সেই শব্দ, দ্রাগত শব্দ, শুনতে চায়, যা সে কিছুতেই পরীক্ষা না করে ছেড়ে দিতে চায় না, আর জব্বার কাকা এখন এই বাড়ির চারপাশে সবচেয়ে সবুজ গাছটি খুঁজে বেড়াচ্ছে, যার কাঠে এই স্থানর শিশুকে দাহ করা হবে।

অজু বলল, কেয়া। কোন সাড়া নেই।

কয়া ৬ঠো। ৬কে আমরা বের করে নেব।
 কয়া এড়টুকু সে-জয় ভাবল না।

ৈ মঞ্জুবলল, কেয়া ওঠ। ওকে আমাদের বের করে নিতে হবে।

এত শক্ত মঞ্ ! অজু এবার না দেখে পারল না মঞ্কে। সে যেন এবার বেশ সাহস পেয়ে গেল। বলল, তুমি কেয়াকে তুলে নাও। ও ছাড়বে না নীলুকে।

মঞ্পাশে বসল কেয়ার। ওর মাথায় হাত ব্লাল। নীলু যেন মঞ্র কেউ হয় না। অথবা দূর সম্পর্কে একটা আত্মীয়তা আছে, নীলুর যা কিছু সম্পর্ক এই মেয়ে কেয়ার সঙ্গে। অজু ক্রমে বিশ্বিত না হয়ে পারছে না। মঞ্ এত নিষ্ঠুর হতে পারে কি করে। মঞ্জু কেয়াকে এক সময় প্রায় বুকে নিয়ে জ্ঞাড়িয়ে বসল। এবং মূর্শিদ পায়ের দিকটা, সে মাথার দিকটা ধরে ক্রমে ঘর পার হয়ে, সেই বাঘ ভালুক অথবা হরিণের ছবির পাশ দিয়ে ওকে বারান্দায় এনে রাখল।

তখন একজন মানুষ একটা সবৃদ্ধ বৃদ্ধ বনের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছে। চারপাশে যা গাতপালা, তাকে বনজঙ্গল বলাই ভাল। কারণ এখন এ-সব গাছপালায় কোন যত্নের ছাপ নেই। অবিনাশ কবিরাজের আমলেই এটা হতে থাকে। বিশেষ করে মজুর মার আত্মহত্যার পর যেন অবিনাশ কবিরাজ কোন ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পেত না। ওদের কবিরাজ বংশ, বাপ ঠাকুরদা একই ভাবে চারপাশ থেকে সব গাছপালা সংগ্রহ করে এনেছে। যেমন অর্জুন গাছ, চন্দন গাছ, দারুচিনি গাছ, হরিতকি গাছ, আমলকি, বয়ড়া যা যা দরকার কবিরাজী মতে সব চারপাশে রয়েছে। এবং নানাভাবে সব গাছপালাগুলি একটা কবিরাজি গন্ধ বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে রাখত।

স্তবাং জ্ববার তার কাঁথে কুঠার, তিনি স্বচেয়ে তাজা এবং সবৃজ বৃক্ষ খুঁওছেন। এখানে এসেই কবিরাজ বংশ শেষ হয়ে গেল। এবং একটা ধাবা এ-ভাবে থেন নষ্ট হয়ে যায়। কি হবে আর এ-সব দামী দামা গাছ রেখে। কারণ তিনিও তো আর বেশিদিন নেছ। কেয়া এবং মজু শার জিনি, তিনজনের যা আছে ওতে চলে যাবে। কিছু ফসলেব জমি রয়েছে কবিরাজ মশাইর, মজুর শিক্ষকতা আছে, সব মিলে যখন গাছপালার আর দরকার হচ্ছে । তখন, সেই সবুজ গাছটি তাঁর চাই।

আসলে জবনার এই গড়ির গাছপালার ভিতর এক মমতার সন্ধান শেয়েছিল। কারণ এত যে অকারণ নিষ্ঠুরতা হয়েছে, এবং চোথের ভাব সব দেখেও আল্লার ওপার নির্ভরশীল ছিলেন, কিছু বলতেন না, মঞুকে কারা তিগে নিয়ে যেত, সকালে দিয়ে যেত, ঠিক এমনি প্রথম দিকে কেয়া, এবং কেয়াকে নিয়ে পালালে ধেন বদলি হিসাবে মঞ্জ্, কোথায় কি হত তিনি জানড়েন না, তিনি যেহেত্ স্থার বিশ্বাসী মানুষ, এবং এটা যেন এ-বাড়িতে আশ্রায় পাবার পর বেশি করে ধারণা হয়েছে, যখন কেই আশ্রায় দিতে ভয় পাচ্ছিল, তখন এক মশাই, কবিরাজ মশাই ডেকে বললেন, এবার থেকে এখানে, ব্যাস এখানে—আর কোথাও থাওয়া হল না। যেন কবিরাজ মশাই ওকে বলেছিলেন, চারপাশে দাাখো জব্বার কন্ত গাছপালা। আমার পূর্বপুরুষরা এনে আগিয়েছে। একটা বড় জাবদা খাতা খুললে সব পেয়ে যাবে, কবে দোলা থেকে এ-সব গাছ আনানো হয়েছে, কোনটা বাঁচে নি, কোনটা বড় হতে হতে মরে গেছে, কোন গাছ বুড়ো হয়ে মরে গেছে সব হিসাব আছে জাবদা খাতায়। আমার তো এখন এ-সব লেখা হয় না, তুই তবু গাছপালাগুলো দেখাশোনা কর। কোনটা কবে মরছে তার হিসাব দরকার হবে না। কিভাবে সব বেঁচে থাকে তাই দেখলে হবে।

প্রথম তিনি এ-সবই শুনেছিলেন, অথবা অন্য বিছু হতে পারে। তবে বনের ভিতর একটা ছাজা গাছ খুঁজতে গিয়ে আর কিছু মনে করতে পারছেন না। কারণ অষ্ধ বানানোর কাজ্যা বোধ হয় তিনি পরে পেয়েছিলেন। আগে এই সব গাছপালার ভিতর এত বেশি কাজ করেছেন যে, সেই মকারণ নির্চ্নর দিন-শুলোতেও কেউ একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিলে প্রাণে বড় লাগত। কারণ এখানে আছে প্রচ্নর বাসকের জঙ্গল, শেফালী গাছ, আনারসের গাছ, গাছের মূল, কেউ কাঁচা হলুণ চুরি করতে এলে ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দেবার জন্য ছুটতেন তিনি। কেউ একটা আমলকি, গাছের নিচে পেলে বিশ্বাদ হত না, আমলকি গাছতলায় পড়ে থাকতে পারে। ওর চোথকে ফাঁকি দিয়ে একটা আমলকি পড়ে থাকবে ওর বিশ্বাদ হয় না। কেউ কিছু নিলেই ওর ভীষণ কট হত। অর্জুনের ছাল কেউ চুরি করে তুলে নিলে সে তেড়ে যেত। অর্থচ সকালে একটা

জিপ এসে মজুকে রেখে গেছে। কেয়াকে পালিয়ে রাখতে হচ্ছে বনে জঙ্গলে। আর মামুষ্টা তবু গাছপালা পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

বোধ হয় এ-ভাবে বোঝা যায়, মানুষ্টার এইসব গাছপালার জন্ত একটা ভীষণ মায়া আছে। তবু কত অধীর শোকে, বোঝা যায়, কারণ তিনি সব চেয়ে তাজা গাছটা খুঁজছেন। কি হবে সব রেখে, এবং নীলুর সংকার শেষে ওঁর মনে হয় এক এক করে সব গাছপালা কেটে ফেলা ভাল। এখানে একজন কবিরাজ বংশ কবে থেকে আবাস তৈরী কাষ্ট্রেছল, এখন সে আবাস ছিন্ন ভিন্ন। এবং সে প্রায় শেষদিকে পাহারাদারের কাজ করে গেছে, কোন ফল লাভ হয়নি। নীলুকে সে রক্ষা করতে পারেনি। ঈশ্বরেব পৃথিবীতে মানুষ না থাকলে এই বনভূমির যেন কোন মানে থাকে না। ওর ইচ্ছা সে-জন্ত অন্ত নীলুর সংকারে সব চেয়ে নামি এবং দামী গাছটা কাজে লেগে যাক।

এই যে পুকুর পাড়, সর্বত্র যে গাছ তার ভিতর বাধ হয় এখনও একটা চন্দন গাছ আছে। তাব ডালপালা বাড়ছে। অনেক আয়াসে জব্বাব এটা জিইয়ে রেখেছেন। এখানকার আবহাওয়ায় এ-সব গাছ টেকে না। বর্ষাকালে জলে ডুবে যায় চারপাল, সেওল পুক্রের পাড খুব উঁচু কবে বাধানো। তার পারে, এবং একটা িরিবিলি জায়গায় গাছটা আছে বলে বোধ হয় বেঁচে আছে। গার চাবপাশে অক্ত কোন গাছ নেই। এমন কি ঝোন বড় গাছও নয়। তবু ও-গাছের ডাল বাখা যায় না। এবটু বড় হলেই চুরি হয়ে যেত। জব্বার ভীষণ হিসেবী মান্ত্র্য। কেউ গাছটার খবর না পায়। এ-জক্ত তিনি চারপাশে বেড ঝোপ তৈরী করেছিলেন। ওটা ভিক্সিয়ে যায় মায়ুয়ের সাধ্য কি!

সুতরাং ও-গাছটাই জব্বার কাকার পছন্দ। একটা আমাগাছও লাগবে। আমগাছের ডাল যত ভিজে হোক ধরে গেলে জ্বাতে থাকে। এ-নিয়ে পাঁচ সাত বার ডিনি এটা দেখেছেন। প্রমাণ পেয়েছেন তার চেয়েও বেশি। কবিরাজমশাই শেষ বয়সে খ্ব ভূগে মারা গেছেন। এবং শরীরে জল জমে গিয়েছিল। শুকনো কাঠ ঘরে থাকে না, যে কবে কে মরবে, ঘরে কাঠ থাকবে। তার ওপর বর্ষাকাল তখন, অথচ কি স্কর আমকাঠে অবিনাশ কবিরাজের শরীর জলে ছাই হয়ে গেল।

ডাকবাল্পে যারা চিঠি ফেলতে এসেছিল, ওরা দেখল, वातान्ताग्र नौजूत भन्नोत माना চानरत ঢাকा। अत्रा खानऊ, এ বাড়িতে স্থন্দর একটি ছেলে স্বস্ময় ধ্বধ্বে বিছানায় শুয়ে থাকে। অনেকদিন ওরা জানালা দিয়ে ওর সঙ্গে কথাও বলে গেছে। কথা পেলে নীলু আর কিছু চাইত না। বাইরের পৃথিবী ওর কাছে স্বপ্নের মতো ছিল বোধ হয়। আর ওবা ছিল নীলুর কাছে আশ্চর্য জগতের মানুষ। সে জানালায় वरम वरम व्यानकिमन रनस्था मामरनत मार्क अन रेथ रेथ করছে সে দেখেছে, কত নৌকা, পাল তোলা নৌকা খালে নেমে যাচ্ছে। সে দেখেছে, দূর থেকে একটি বাদ আসছে, ভারপর বাডির পাশ দিয়ে নীল রঙের বাসটা চলে গেল। সে ঠিক টের পায় কখন ডাকঘরের দরজা খোলা হবে। কখনও কেয়া কোলে করে বারান্দায় বসালে সে যেন রাজা হয়ে যেত। দ্ব পাথীরা যেন ব্ঝতে পারত, একজন ছ:খী ছেলে বারান্দায় বসে আছে। ওরা চার পাশে এসে বসত। ওদের সঙ্গে নীলু ভীষণ গল্প করতে ভালবাসত। কোন কিছুই নীলুর কাছে সাধারণ মনে হত না। যেন নীলু না জন্মালে এই যে সব ণাছ পালা পাখি, অথবা উত্তরের বড় বটগাছটা, দক্ষিণের বড় মজুন গাছটা, গাছটার নিচে ঘোড়া ঘাদ খাচ্ছে, ডাকঘরে চিঠির ওপর খটখট শব্দে ছাপমারা ক্রমাগত, সবই অর্ধহীন। নীলু আছে বলেই সব কিছু চারপাশের প্রাণ পেয়ে যেত। একটা ছগৎ নীলু এখানে তৈরী করেছিল, আজ থেকে দে জগৎটা মার চারপাশে থাকবে না।

ক্রমে উঠোনে ভিড় বাড়ছিল। খবর হলে যা হয়, চার পাশের গ্রাম থেকে যেই ডাকঘরে খবর নিতে এসেছিল তারা আর যেতে পারল না। ওরা কবিরাজ মশাইর শেষ বংশধরকে দেখতে পাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে। ওরা ভেবে পেল না, এরপর এতবড় বাড়ি, কবিরাজী অষুধের প্রয়োজনে যে কনের গোড়াপত্তন, তার আর থাকার অর্থ কি।

ওরা কেউ বলল, গেল। আর কি মঞ্দি এখানে থাকবে !
কেউ বলল, গ্রামের শেষ হিন্দু বাড়িটি নিঃশেষ হয়ে গেল।
কেউ বলল, আসলে এ-ভাবে সব কিছু ওর শেষ হবার মূখে।
কেউ কিছু করতে পাবে না।

কে ট বলল, কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না আমরা জানি না।

- —ভার মানে ?
- মানে এই যে সেই কবে থেকে আমাদের বিভাড়ন প্র শুরু হয়েছিল, কেবল ঘর ছাড়া হয়েছে স্বাই. কেউ ফিরে আসেনি।
  - —কেউ ফিরে না এলেও, কিছু শুক্ত থাকে না।
- শৃষ্ঠ থাকে না, কিন্তু বৈচিত্রা নষ্ট হয়। এবং এই বে ছুনিয়া আল্লা বানিয়াছেন, ওটার ভিতর এক ঘেয়ে বলে কিছু নেই : আমরা লাঠালাঠি করে ওটাকে এক রকমের বানাতে চাইছি।

তখন একজন বলল, আরে ভটা মুর্শিদ না ?

- —কোনটা।
- ঐ যে ধতি পরে আছে।
- মুর্শিদ ধৃতি পরবে কেন। মুর্শিদ তো শুনেছি নিথোঁজ। কবে থেকে সে ভেগেছে, তাকে তুই কি করে ধৃতির ভিতর ন' মাস পর দেখে কেললি।

সে কেমন লজা পেল। সত্যি, মুর্শিদ তো একবারে পাকা মুসলমান, ও ওটা কিছুতেই পরতে পারে না। সে একেবারে আহাম্মকের মতো কথা বলে ফেলেছে। কট্টর পাকিস্তানা, শালা হিন্দু বাঙ্গালীর পোশাক মরে গেলেও পরবে না। স্থতরাং ওরা ঠিক করে কেলল, দেখতে হুবছ মুর্শিদ হড়ে পারে, নিশ্চয়ই মঞ্দির বাড়িতে কেউ এসেছে। ও তো বড় ঠাকুর কিরণ রায়ের ছেলে, ওর বন্ধু হবে, ওরা দেশভাগের পর আর আনেনি। এখন বেড়িয়ে যাচ্ছে। দেশের কলাটা ম্লোটা খেতে এসেছে।

একজন বলল, স্বৰ নিয়ে যাবে। মালের দামতো চড়ে গেল। এবার থেকে আর মাছ খেতে হবে না। সব হিন্দুস্তানে। ভোমরা কচু খাবে।

- --- দব চলে যাচ্ছে, পাট চা মাছ। তোমরা পাচ্ছ ছ্ধ, নকল কয়লা।
  - नकल क्यूला !
- আরে ও দেশে যা কেউ কেনে না। তোমরা সে সব পাবে।

  এ-সব যদিও এখন অর্থহীন কথা তব্ও ভিড়ের মান্নবেরা কেউ
  কেউ এ-সব না বলে থাকতে পারল না। কেয়াকে মঞ্দি মান্ন্র্য্ব কবেছে, এটাও এখন কেমন যেন ঠিক মনে হচ্ছে না। এখনতো এদের স্বাধীনতা, কেউ ওদের কেশাগ্র ছুতে পাববে না। একেবারে আকুল ফুলে কলাগাছ।

আর এ-ভাবে মুশিদ আর মুশিদ থাকল না। এমন কি মনে হয় অছু যদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বকুতা আরম্ভ করে দেয়, বলতে থাকে, দ্যাখুন, এই যে মালুষটাকে দেখছেন এর নাম মুশিদ, এ একজন পাকিস্তানী সৈনিক, আআসমর্পণের আগে ডেজাটার হয়েছে। এবং জানেন মঞ্র সঙ্গে একটা মোহক্তের ব্যাপার আছে, তাই এখানে চলে এসেছে। ধৃতি পাঞ্জাবি পরেছে বলে ভুল করবেন না।

কিন্তু তথন যেন হৈ চৈ, লোকটা বলছে কি, ভাবা হয়েছিল, লোকটা ম্যাজিক-টেজিক দেখাবে, না ওঠে পাগলের মতো উল্ট পাল্টা বক্তৃতা। একজন মান্নুষকে মুর্শিদের নামে এখানে ধরিয়ে দিতে চাইছে। ঠিক শালা এখানে এসে মধু যাপনে ভাগাভাগিতে পড়ে গেছে। বড়যন্ত্রটা শালার মাথায় পাকা। ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে বেশ কবরেজ মশাইর মেয়েকে চিবিয়ে থেতে পারবে। ও আমরা হতে দিচ্ছি না মশাই। যতই মুশিদ বলে ওকে চালাবার চেষ্টা করুন না কেন।

আর তখন কুঠারের শব্দ আসছে। ছব্বার চন্দন গাছটা কেটে ফেলছে।

ওরা হল্পন, অর্থাৎ অজু আর মুশিদ বসে আছে হুপাশে।
নীলুর মাথার কাছে মুর্শিদ, পায়ের কাছে অজু, পাশে কেয়া।
আরও সব মামুষ জন ক্রমে খিরে ফেলেছে। চারপাশে তারা
আছে। সিঙপাড়া থেকে নৌকা করে এসেছে ছেলে বুড়ো,
বউ ঝি সবাই। ওরা এখন এ-বাড়ির চার পাশে নানারকম কাজের
ভিতর ভিড়ে গেছে। মঞ্জুর ভীষণ উদাস চোখ। সে বসে
রয়েছে একটু দ্রে। ও যেখানে বসে রয়েছে, সেখান থেকে নীলুর
কিছুই দেখা যায় না।

জকার যাদের নিয়ে কাঠ কাটছিল তারা খুব সহজে ফালা ফালা করে ফেলেছে গাছটাকে। চন্দনের কাঠে বিছুক্ষণ পর নীলু শুয়ে থাকবে। সব নিয়ম কান্থন জব্বার জানে। কারণ এ-বাড়ার জাবনাশ কবিরাজের স্ত্রী বা অবিনাশ কবিরাজ নিজে এবং অবনী ওর হাতে গেছে। সে জেনে ফেলেছে, কি কি দরকার। সে এখন যারা এসেছে, যেমন সিঙপাড়ার বয়সী বৌটকে সব বলে যাছে। ওরাই কাজ করে যাছে। ওরা কবিরাজ নেয়াকে নিয়ে একটা বিরোধ আছে। ওরা চাইত না কবিরাজ মশাইর জিদ এমন ভাবে ধর্মবোধকে আঘাত কক্ষক। তব্ বিপদের মুখে মান্থবের ধর্মাধর্ম থাকতে নেই। খুব মহৎ কিছু ওরা করে যাছে, এসে উদ্ধার করে দিয়েছে এমন একটা ভাব চোখে মুথে রয়েছে। ভাছাড়া যতই এখন আঙ্গল ফুলে কলাগাছ হোক এ-নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে সাহস পাছে না।

এ-ভাবেই মনুষেরা বোধ হয় হেঁটে থাকে। সেই আদিম

কাল থেকে নিজেদের ভিতর এক অসীম গণ্ডিবদ্ধভাব, নিজেদের ছাড়া অক্স সব ভূল, ঠিক না, এ-যে সে তার নিজের দেশ মাটি এবং গাছপালাকে পর্যস্ত অবিধাস করতে মারস্ত করেছে। এটা এখন যদিও ওদের ভাববার সময় নয়। কারণ মঞ্গুত্থে স্বাইকে খুব কাতর দেখাছে। যে স্বচেয়ে কাতর, সেই মেয়ে কেয়া, তার জ্ম্ম কেউ ভাবছে না। মঞ্জুকে বৃদ্ধিমতি মনে করার কারণ থাকতে পারে, সে তার ছংখকে কেয়ার সঙ্গে ভাগ করে নিংহছে।

বেমন মুর্শিদ এখন কিছুতেই ভাবতে পারে না, সে এদের কেউ নয়। দে যতই চেষ্টা করুক, সে কিছুতেই ভূলতে পারবে না নীলুর সে আত্মীয় ছিল না, মঞ্জুর সে কেউ নয়। এবং কেয়া যতটা কাছের সে তার চেয়ে কম কাছের কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবে না। এসব তঃখ মুর্শিদের মুখ চোখ দেখনে বোঝা যায়। সে যে গোপনে সহস্রবার চোখের জঙ্গ মুছছে। নীলুর কথা মনে হলেই, সে তখন যেখানেই থাকুক, কোন মরুভূমির ক্যাকটানের নিচেও যদি দাঁড়িয়ে থাকে সে না ভেবে পারবে না, এক স্থুন্দর শৈ্শবকে সে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে দাহ কেংছে।

অজু কেয়ার দিকে তাকালে দেখল, এক রাতে নেয়েট। কি
অস্বাভা বৈক বদলে গেছে। সেই দরজায় দাঁড়িয়ে বলা, আপনি
কাপুরুষ মশাই, আজ এখন সেটা বিশ্বাস করতে পর্যন্ত কট্ট হচ্ছে।
কেয়াকে ভীষণ পবিত্র লাগছে দেখতে। শোকের সময় মেয়েদের
ভীষণভাবে পবিত্র দেখায়। সে তো এই যে ছেলে নীলু
ভার জন্ম ভিতরে তেমন কোন কট পাছে না। বর যা কিছু
কট্ট মঞ্লুর জন্ম . মঞ্জুন কোন অবলম্বন থাকল না। মঞ্জু একা নিঃসঙ্গ
আর এমন একটা নিরিবিলি গ্রামে মঞ্জু বাকি দিনগুলো কাটাবে
কি করে। সে যুহুই দেরি করে যাক, দশ পনের দিনের বেশি
থাকতে পারছে না। কাজ কর্ম শেষ হলেই সে না হয় যাবে,
মঞ্জু কি ভখন ওকে কিছু বলবে, বলবে, অজুনা আমার কি
হবে।

ভা ছাড়া অজুর যে হু:খটা এখন ভিতরে সেটা কেয়ার দ্বন্ধ। কেয়া নীলুব জন্ম এমন একটা মায়া বুকের ভিতর গড়ে তুলেছে বিশ্বাসই করতে পারে না। মেয়েটার মা নেই, বাবা কোন কিছু দেখে না, মঞ্জুর অভিভাবকত্বে এ বাড়িতে বড় হচ্ছে। আর এই মেয়েটা ভিতরে ভিতরে এত বড় হয়ে গেছে যে মঞ্জুও বোধ হয় জানে না। মঞ্জু এ-ভাবে কোনদিন ওকে কথা বলেনি। সামান্ত পরিচয়ে কত কাছে আসতে পারে সেটা সে এখন নীলুব সাদা রক্তহীন ঠান্তা শুন্তভার ভিতর প্রত্যক্ষ করে কেমন কেঁপে উঠল।

সে বলল, কেয়া তুমি বড় হয়েছ। কথা ছিল নীলুর যে অসুখ, সে কখনও বাঁচতে পারে না। এটা মানুষেরই অসুখ। আমরা এ অসুখটাকে নিরাময় করার এখনও কোন ওয়ুধ আবিছার করতে পারিনি। তুমি সবই জানতে। এখন বেশি বলারও দরকার করে না। মানুষ এ ভাবে মরে যায়। তুমি কাঁদলে মঞ্জু শক্ত খাকবে কি করে! একবাব মঞ্জে দ্যাখো! আব বলার সঙ্গে সাঙ্গে মনে হল সে খুব হাস্তকর কথা বলে যাছে। এ সব সময়ে এমন কথার কোন মানে হয় না। সে তারপর বলল, এস আমরা নীলুকে অজুন গাছের নিচে নিয়ে যাই। ওকে সেখানে দাহ করা হবে, তার প্রায়গাটি তুমি ঠিক করে দাও।

বোধ হয় অজু এ-ভাবে কেয়াকে অন্যমনস্ক করতে চাইছিল।
কারণ এখন ওদের অন্যমনস্ক করার দরকার আছে। জীবন
এই অর্থহীন হয়ে গেছে যে কেয়াব চোধ না দেখলে বিশাস
করা যার না, কেয়াকে স্বাভাবিক রাখার দায়িত্বকে অত্যস্ত জরুরী
বলে দেবে নিলে দেখল, মজুব চোখ শ্ন্যভায় ভবা। এ আরও
কঠিন ব্যাপার। সে ভিতর থেকে কেন যে সায় পাছে না, মঞুর
জন্য সে ভেমন কেন যে ভাবতে পারছে না। এবং এটা সে
ভীষণ নিষ্ঠুরভাব সামিল ভাবল।

আর ওখনই চন্দনের কাঠ, আমের কাঠ কারা নিয়ে যাচ্ছে মাথায় করে। মঞ্জু দেখছে সব। অজুর মনে হল, এ-সময় মঞ্ হয়তো কাঁদতে পারে। না, কিছুই হচ্ছে না। মঞ্বরং যডকণ পরা কাঠ বয়ে নিয়ে গেল ততক্ষণ তাকিয়ে থাকল। কাছে যে নীলু আছে, সে যে শুমের আছে সাদা বিছানায়, ওর চোথ ছটো যে বোজা, সে যে ঘুমিয়ে আছে দেখলে মনে হয়, ভার সে যেন কিছুই জানে না। এমন কি এখন মনে হচ্ছে নালুর মৃত্যর পর ওর মুখ মঞ্জু দেখেনি। অবনীর মুখই হয়তো বার বার মনে পড়ছে। এবং শক্ত সামর্থ মামুষ অবনী জোরজার করে কিছু করে ফেলার ভিতর যে নিষ্ঠুরতা আছে তা ভেবে সে আরো নিষ্ঠুর হয়ে যাচেছ।

অজু বলল, মুর্শিদ আপনিও দেখছি ভেঙ্গে পড়ছেন। এ-ভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন। মঞ্কে দ্যাখুন। সে কিন্তু কাঁদছে না।

মুশিদ বলল, ওকে কিছু বলতে পারি। আমার **ডেমন** সাহস নেই।

অজু বলল, একমাত্র আপনিই বলতে পারেন।

মুশিদ বলল, আমি জানি, বললে হয়তো কাজ হবে। কিন্তু আমার ভীষণ ভয় হয়।

- কি ভয়।
- মঞ্ চারপাশের মানুষদের এখন খুন করতে পারে। আমাকেও।
  - -- কি বলছেন!
  - --ভাই।
  - \_ মুশিদ আপনি ঠিক বলছেন না।
- আমি ঠিক বলছি অজ্বাব্। সে ফিস ফিস করে বলেছিল।
  সে বলল, সে সব মানুষকে তার হৃংখের জন্য দায়ী ভাবছে, স্বাই
  ভার শক্তঃ এমন কি ঈশ্বরও। আমি অথবা মেজর কেউ এখানে
  ভার শক্ত নয়। আপনি ওর বড় শক্ত।

অজু এখন কি বলবে ভেবে পেল না। কিন্তু এ-ভাবে বলে

থাকলে মপ্ত্ পাগল হয়ে যেতে পারে। সেই মেয়েটা, যে জীবনে নানাভাবে স্বপ্ন দেখেছে, যে সাদা ঘোড়ায় চডে জ্যোৎস্না রাতে মাঠে বের হয়ে গেছে, গায়ে থাকত আশ্চর্য রক্তিন ক্রক, জ্যোৎস্নার সঙ্গে ক্রকের রঙ ঘোড়ার রঙ এমন ভাবে মিশে থাকত যে সহসা থ্ব কাছে না এলে বোঝাই যেত না, ঘোড়ায় চড়ে মপ্ত্ আসছে, চোখে তার কত স্থলের স্বপ্ন। মানুষ বড় হতে হতে কিছুটা হারায়। কিন্তু মঞ্জ্ সব হারিয়েছে। এবার তারও কেমন মঞ্জ্র চোখ দেখে ভয় ধরে গেল। যেন দে পালাতে পারলে বাঁচে।

অজুবলল, তবু আপনি কিছু বলুন। মুশিদ এবার উঠে গিয়ে ওর পাশে বসল। বলল, এদিকে এদ —কোথায় ?

— তুমি নীলুর পাশে বসবে। মঞ্জু খুব ভাল মেয়ের মতো উঠে গিয়ে বসল।

মুর্শিদ নীলুর মুখের কাপড় সরিয়ে দিল, বলল, কি মামাবা মুখ।

মঞ্ নীলুর মুখট। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল। ওর চোখে সামান্য পিচুটি লেগে আছে, মঞ্জু আঁচল দিয়ে তাও সাফ করে দিল।

কাল নীলুকে এ-সময় আমি কত রকমের খেলা দেখাচিছলাম।
মঞ্চু খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, ভোমাকে সে বোধ হয় সব
চেয়ে বেশি ভালবাসত মুশিদ।

মুশিদ তাকাল অজুর দিকে। আর কি বলা যায়। সে ভেবে পেল না আর কি বলা যায়।

অজু পাশে গিয়ে বসল, মঞ্তুমি যেমন সাদা ঘোডায় চড়তে ভালবাসতে, নীলু বলেছিন, সে ভাল হলে ঠিক ভোমার মতে। সাদা ঘোডায় চড়ে বেড়াবে।

মঞ্বলল, আমাদের শৈশব এ-ভাবে আরম্ভ হয়। তারপর যত বড় হই তত সব ভেঙ্গে যেতে থাকে। অজু হতবাক। কোন ছঃখ বোধ যেন কাজ করছে না মঞ্র। মঞ্র কেমন দার্শনিক গলা।

মঞ্ এবার সামান্য হেসে বলল, তোমরা আমাকে কঁ, দাতে চাইছ।
পত্রশাকে কাঁদছি না, এটা ভোমাদের থুব খারাপ লাগবে। খুব
মর্মান্তিক। আমি কিন্তু ভাবছি নীলু মরে গিয়ে বেঁচে গেল।
চোখের ওপর ওর তঃখ আমি দেখতে পারতাম না।

সুতরাং মুশিদ আর অজু আবার নীলুর পা এবং মুখ ঢেকে দিল। মঞ্ তেমনি সব কাজকর্ম ভীষণ উদাসান চোখে দেখে যাছে। অজু বলল, মঞু নতুন কাপড় লাগবে।

জব্বার কাকা অলিপুরার বাজাবে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। পঞ্চমীঘাট থেকে ভটচার্যি মশাইও আসছেন। তিনি না এলে কিছু হচ্ছে না।

সব শেষেও বৃঝি থেকে যায় মান্তবের ধর্মাধর্ম। নীলুর কাজ কর্মে সব ঠিকঠাক হচ্ছে কি না জব্বার ক্রাকা পর্যন্ত ভাবছেন। মঞ্ এটা ঠিকঠাক না হলে ভাববে, কেট কিছু দেখছে না। ওব মন ভীষণ খুঁত খুঁত করবে। সব রক্মের মন্ত্র উচ্চারণের ভিতর নীলুর শরীর পঞ্চভূতে মিশে যাবে। নীলু যেখানে ছিল, অর্থাৎ যে সূর্য আপন মহিমায় কিরণ দেয়, যে জ্যোৎস্না আপন মহিমায় গাছপালার ভিতর কুয়াশার মতো ভেসে থাকে, দেখানে যেন একটা আলাদা নীলুর ঘর ছিল, নীলু সেখান থেকে এদে কোন এক পুকুরে চন্দন গাছের নিচে টুপ করে বৃঝি নেমে পড়েছিল। এ-ছাড়া নীলুকে আর কেট কিছু বৃঝি ভাবতে পারছে না।

কেয়া বাগান থেকে সব ভাল গোলাপ তুলে নিল। গোলাপ লাল রঙের চেয়ে সাদা রঙের পছন্দ ছিল নীলুর। সাদা গোলাপ ওর বিছানার পাশে রাখা হল। মঞ্ নিজে ছেলেকে সাজিয়ে দিছে। স্নান করানো হল। ওর কপালে চন্দনের ফোঁটা, ওকে পরিয়ে দেওয়া হল গরদের জ্বোড়। ওর হাত ছটো বুকের ওপর এনে রাখা হল, ঠিক প্রার্থনার মতো। অজুর এ-সব পছন্দ হচ্ছে না। ধর্ম মান্ত্র্যক অনেক দেয়, আবার তার চেয়ে বেশি কেড়ে নেয়। সব কিছুর মূলে এই মান্ত্র্যের ধর্ম। কিন্তু তখন যেন মঞ্ চোখ উ চিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, অবনী তবে কি! স্পে কেন চন্দন গাছের নিচে...মেজর অথবা মূশিন ওবা তো বিধর্মী মানুষ, ওদের কথা ছেড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু ত্মি, তুমি কি! তুমি তো কোন খোঁজ-খবর পর্যন্ত নিলে না! তুমিতো আরো ভয়াবহ!

অজু কিছুতেই আর সাহস পায় না কিছু বলতে। মঞুর ইচ্ছা
মতোই সব হোক। ওরা নীলুর খাট বের করে আনল, খাটের ওপর
শোওয়ানো হল ফের। তারপর সবাই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে
যে অজুনি গাছটা আছে তার নিচে নিয়ে রাখা হল। সামনে খাল,
সেন বাব্র শাশানে মন্দির, ঠিক মন্দিরের চাতালের পাশে, মঞুর
মাকে বাখা হয়েছে, আর একটু পাশে নীলুর জন্ম জায়গা করা
হচ্ছে, এং তার পাশে, মঞুজায়গা করে রাখবে নিজের জন্ম—সে
ঘুরে ফিরে তদারক করতে থাকল।

প্রথম আমের কাঠ ঝিলের নিচে পাট কাঠি, তারপর চন্দনের বাঠ: তারপর নরম শরীর নীলুর। তাকে উবু করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখলে মনে হবে নীলু কোন দ্বযুক্ষতের মৃত সৈনিক। ওর মুখ থেকে লালা পড়ছিল। আর তথুনি আগুন দেওয়া হবে, কিন্তু মঞ্জু কেমন পাগলের মতো ছুটে গেল। অজু একে ধরার পর্যন্ত সময় পাচ্ছে না। সে ছুটে গিয়ে সেই চিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর নির্মল চিতায়, আগুন তখনও ভাগ্যিস জলেনি, মঞ্ আঁচল দিয়ে নীলুর মুখ পরিক্ষার করে দিছে।

এমন দৃশ্য কেউ সহা করতে পারে না। জব্বার কাকা যে কখনও চোখের জল ফেলেনি, যে খোদা ব্যতিরিকে ছনিয়াতে আর কাউকে ভয় পায় না, যে মান্থ্য চোখের ওপর দেখেছে, কেয়াকে মিলিটারি জিপে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিছু বলেনি, এমন কি খোদার কাছে নালিশ জানায়নি পর্যন্ত, সেই মানুষ দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁনছে। লম্বা সাদা দাড়ি, খোপকাটা লুক্তি পরেছেন, লম্বা জোকা গায়ে, ঠিক ফকির মানুষের মতো মুখ, সেই মানুষ হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকলে চার পাশে যারা ছিল স্বাই কেমন মুহ্মান হয়ে গেল।

মঞ্জ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল। সে এ-ভাবে তার মাকে পুড়ে যেতে দেখেছে, সে বাবার শরীর পুড়ে যেতে দেখেছে, চোখের সামনে অবনী গেছে, এবারে নীলু। এবং সে তখন আর মনে করতে পারে নাকোনো কালে এই সব গাছ-পালায় সাদা জ্যোৎস্না ছিল, সাদা লাড়াছিল ওদের, সাদা সার্টিনের সে ক্রক পরতে ভালবাসত, সে কখনও রাতে অথবা বিকেলে সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। একদিন ঘোড়ায় চড়তে না পারলে, সে ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে কাঁদত। তার কাছে সেদিনটিছিল সব চেয়ে ছংথের। নীলু পুড়ে যাচ্ছে। ক্রমে শরীরের রক্ত বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তারপর চারপাশেব আগুন ঘিরে ফেললে নীলুর সুন্দর শরীর সহসা চোখের ওপর অনৃত্য হয়ে গেল। স্বাই দেখতে পাচ্ছে, মঞ্জু বাড়ির দিকে হাঁটছে। সে জানে আর কখনও নীলুকে দেখতে পাবে না, নীলু কখনও তাকে মা ডাকবে না। সে এখন একা, পুথিবীতে এমন নিঃসঙ্গ মামুব কে আছে তার জানা নেই।

অজুবলল, কেয়া ভূমি যাও। ওর সঙ্গে থাক।

কেয়া বলল, আপনি যান। কিছু করে ফেললে আমি সামলাজে পারব না।

অজু মৃশিদকে বলল, আপনি যানু।
মৃশিদ বলল, আমার সাহস নেই আগেই বলেছি।
অজু বলল, আমি গেলে এদিকে… ?

—আমরা স্বাই আছি।

সুতরাং অজু পিছনে দৌড়ে গেল মঞ্র। ডিসপেনসারি ঘরটার পাশে এসে সে ডাকল, মঞ্ কোখায় যাক্ছ!

- —কোথাও না!
- —কোথাও না মানে!

- —আমি আর সহা করতে পারছি না অজ।
- আমার সঙ্গে এস। এই প্রথম যেন অজু ধমকের স্থারে কথা বলস মঞ্কে।
  - —কোথায় যাব ?
  - -- এস না !

ওরা গিয়ে বসল অশোক গাছটার নিচে। দেশ-ভাগের আগে গাছটা ছিল চারা গাছ। এখন ডালপালা মেলে ডিসপেনসারি ঘরের ওপর বড় ছায়া ফেলেছে। ওরা গাছটার নিচে বসে থাকল। দুরে দেখতে পাচ্ছে, আগুন আকাশের বুকে উঠে যাচ্ছে, ধেঁায়া আরও ওপরে। তার ভেতর লুকিয়ে আছে নীলু। প্রার্থনার ভঙ্গাতে ছিল। উবু করে রাখা হয়েছে বলে, মনে হয়, সে আকাশের দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে।

ওরা কেউ কোন কথা বলতে না। শোকের সময় টুকরো টুকরো শৈশবের ছবি ভেসে আসতে থাকে। অজু পাশে রয়েছে, মঞ্জুকবে অজ্যকে প্রথম দেখেছিল, দেখে ভীষণ ভাল লেগে গেছিল, সেও যেন মনে করতে পারে। কি দিন ছিল, এ-ভাবে দিন তার শেষ হবে সে স্বপ্লেও ভাবেনি।

শজু বলল, মঞ্ তৃমি এবার কি করবে ?

কি কবব জানি না।

যদিও অত্ জানে এ-সব কথা এখন বলার সময় নয়, তবু সে জানে মঞ্ দশটা মেয়েব মতে। আর নেই। সে হাসতে হাসতে নিজের ফাঁসি গলায় বুলিয়ে দিতে পারে এখন বুঝি। কোন আঘাতই বুঝি তার কাছে আর আঘাত নয়। সে হাসতে হাসতে কাল কি হবে, পরশু সে কি করবে বলে দিতে পারে। অজু এ-ভাবে হকে অক্সমনস্কও করতে চেয়েছিল। গোল গোল চশমার ভিতরে বড় বড় চোখ মঞ্জ্র ক্রমে কেমন রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে। লক্ষণ ভাল না বলেই সে বলল, মঞ্জু, ভোমার এ-ভাবে একা এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।

অজু জানে বোকার মতো এখন সে কথা বলছে। মঞু কোন
কথাই শুনছে না। কেমন ভাকিয়ে আছে আগুনটার দিকে। ওর!
ছজন পাশাপাশি রয়েছে। সেই শৈশবে ওরা যেমন অনেক দূরে
চলে যেভ, অর্থাৎ অনেক দূর বলতে আন্তনাসাবের দরগা, ভারপর
মাঠ, ওরা ঘোড়ায় চড়ে দূরে বলতে তভদূর যেতে পারত। ওরা
সেখানে বসে কভদিন সুর্যাস্ত দেখেছে। ছই বালক-বালিকার হাঁটু
মুড়ে সুর্যাস্ত দেখা, সাদা ঘোড়াটা তখন ঘাস খাছে এবং নীল
রঙের সব মটর আর কলাইফুল মাঠময়, শীতের বাভাস আসছে
উত্তর থেকে, ভাবা যায় না নীল রঙেব আকাশের নিচে এমন
একটা কোতৃহল পৃথিবীতে কখনও জন্মাতে পারে—ওরা স্থাস্ত
দেখতে দেখতে কতরকমের যে অর্থহীন কথা বলত।

আসলে ওদের মনে তখন একটা কথাই ভাগছে। এই যে শরীরে রোম'ঞ্জ জাগছে, ভোমাকে দেখলে আমার ভীষণ ভাল লাগে, জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে-এমন হয় কেন! ওরা এ-সব প্রশ্ন সোজাস্থাজ বলতে পারে না। নানাভাবে, কি মুন্দর ফল ফুটেছে ভাখো, কি সুন্দুর সব পাখিরা উড়ে যাচ্ছে ভাখো, আহা কি শীতের বাতাস, আমার শীত করছে অজু। তুমি আমাকে জড়িয়ে থাকো, না হলে শীতে আমি মরে যাব মজু। এমন ভাবে ওর। ভিতরের সুন্দর সব ইচ্ছার কথা সরল সহজভাবে বলে যেতে পারত। এই যে আনন্দময় পৃথিবী, ছঃখ নেই, ছঃখ কি মঞ্জু জানত না, একবেলা ঘোড়ায় চড়তে না পারলে ছ.খ, আর তো কোন ছঃখ ছিল না. युन्मत्र পৃথিবীতে বেঁচে थाकात कि निमायन डेब्झा, সে অজ্ঞকে িয়ে গাছপালার ভিতর কেবল ছুটতে ভালবাসত। এবং এ-ভাবে একদিন ঠিক সেও পেয়ে যেত, চন্দন গাছের নিচে আর একটি নীলকে। তারপর নীলুরা যত বড় হয় তত গভীর চিস্তা, এবং সব সময় জীবন যাপনে উদ্বেগ। সে নীলুকে যদি নিষ্ঠুরতার ভিতর না পেত। আহা নীলু ভোমাকে আমি কখনও ভালবাদিনি। আমি ক্ষমা চাইছি নীলু। ভালবাসলে কাঁদতে পারতাম। আমি কাঁদতে পর্যন্ত পারছি না।

ক্রমে সন্ধা হয়ে এল। ছুটো হাজাক জালিয়ে রাখা হয়েছে।
আঞ্চন নিভে আসার আগে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। ছু একজন
সিঙপাড়ার মান্ন্র বাদে প্রায় সবাই চলে গেল। এখন আছে ওরা
ক'জন। জল ঢালা হচ্ছে। বর্ষার জল, টল টল করছে। প্রতাকে
জল ঢেলে ঘরে ফিরে আসার সময় পেছনে কেউ ভাকাল না।
নীলু এখন আকাশে বাতাসে রয়েছে। নীলুর আত্মা এখন এই
সব গাছপালার ভিতর জড়িয়ে আছে। এত সহজে কেউ মায়া
কাটাতে পারে না। মঞ্ব কেমন ভীষণ ভয় ধরে গেল। সে একলা
নড়তে পারছে না। সে বলল, অজু আমায় ভীষণ ভয় করছে।

- —ভয় করছে কেন !
- —ছানি না। মনে হচ্ছে নীলু এখনও আমাদের মায়া কাটাতে পারেনি। এইসব গাছপালার ভিতর সে ঘুরে বেড়াবে দীর্ঘ দিন।
  - —যা, তুমি না এ-কালের মেয়ে!
  - —তবু এমন মনে হয় কেন অজু।
  - —এ**স**।

মুর্শিদ বলল, বিশ্রামের দরকার। ওকে কেয়া কিছু করতে দেবে না আর। সিঙ বাড়ির বেকি থেকে যেতে বল। সেই সব করুক।

- —-বা'জান বলেছেন থাকতে।
- ওকে স্নান করিয়েদাও। সিঙবৌকে বল সব ঠিকঠাক করে দিতে। অজু বলল, কি করে জানেন, এধব নিয়ম নীতি।
- আমিতো এ-দেশের মানুষ। আমার বন্ধুর বাবা মারা গেলে এমন দেখেছি। আপনি দব সময় আমাকে এত দূরের ভাবছেন কেন!
- দূরের ভাবছি, আপনারা আমাদের কিছুতেই ব্রুতে চান না। সব সময় আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চান। কাছে আসার স্থযোগ দেন না।
  - -- **B** I
  - —কিসের ভয় ?
  - —আমাদের যভটুকু আছে তাও আপনারা রাখতে দেবেন না।

- —এমন ভাবেন কেন ?
- —ভাবৰ না! সেই প্রথম থেকেই আমাদেরও তে। বিশ্বাস ছিল না এটা হতে পারে। এটাতো এ ফটা আজগুরি ধোয়াব আমরা ভাবতাম। আব্বাও এমন ভাবত। তাকেই বলতে শুনেছি নেতারা যে কি খোয়াব দেখছে।
  - —তিনি বলতেন।
- —হাঁ। বলতেন। কিন্তু যথন হয়ে গেল, তখন তো শর্ষেকুল চোথে আমাদের। কারণ যথন হয়ে গেল, আমরা ভাবতে শিথলাম আমাদের চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের যথন একটা ভিন্ন দেশ হয়েছে আমাদের আর থাকতে দেবেন কেন। আমরাই যথন ছকুম বরখাস্তের মালিক তখন আর এ-দেশে থাকে কে। পড়ি মরি করে আববা কোন দিকে না তাকিয়ে রাভারাতি ব্যবস্থা করে ফেলালেন। তা-ছাড়া আববা আরো ভাবলেন, আপনারা এর বদলা নেবেন। নামে যতই সেকুলার ছোক সব ধেটিয়ে বিদায় করবেন।
  - —এটা কি ঠিক! আমরা কি এটা করেছি!

মুর্শিদ একট সময় চুপ করে থাকল। এমন একটা সময়ে সে হয়ত ভাবল, এ-সব কথা বলা ঠিক না। তবু অজ্বাবৃতে না বললে মনে মনে রুপ্ত হতে পারে। অজ্বাবৃ তাকে নিয়ে যাবে। তার হাতে ওর প্রাণ। ওকে পার করে দেবে যে মামুষটা খোলাখুলি বললে, কিছু সে হয়ত ভাববে না। সে জানালা দিয়ে দেবল টেবিলের একপাশে কিছু বাসি গোলাপ। ফুলে জল না দিলে যা হয়। এ-ঘরে অজ্বাবৃ থাকে। বেশ স্থলর এখন ঘরটা, এত স্থলর করে সাজিয়ে রেখেছে থে, ওর এখানে ছু দণ্ড বসতে ইচ্ছা হল। সারাদিন কেউ কিছু খায়নি। অজ্বাবৃ স্থান না করে ঘরে চুক্বে না। সে বারান্দার মেঝেতে কাঁথে জামা নিয়ে বলে পড়েছে। টাদ উঠেছে বলে ওর মনে একটা অস্তুত বিষয়তা, সে হয়তো ভার বাবার কথা মনে করতে পারছে। কারণ যারাই দেশ ছেড়ে

অক্স জায়গায় আশ্রয়ের জন্ম গিয়েছিল প্রত্যেকের একটা ছংথ অথবা অভিমান আছে। যেমন অজুবাবুকে কিছু বললেই বোঝা যায় দেশ ছেড়ে যাবার সময় অজুবাবু ভীষণ স্বার্থপর ভেবেছিল মুর্শিদের মতো মানুষদের। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, অজুবাবু যারা থেকে গেছে, ভাদের যাবার ক্ষমতা ছিল না। ঝেটিয়ে বিদেয় করলেও ওরা যেত না। কোন না কোনভাবে ওরা জেনেছে, গেলে ওরা বাঁচবে না।

- —তা হলে তুমি বলছ, যদি এমন একটা ব্যবস্থা হত, সবারই যাবার সুযোগ করে দেওয়া হবে, যা আছে তাই দেওয়া হবে, তবে সবাই তোমার দেশে চলে যেত।
  - —যেত না বলছেন। কেউ থাকত। অজু সহজে জবাব দিতে পারল না।

মুশিদের বোধ, হয় কথাটা শেষ হয়নি তখনও, তবেই ভাবুন কেন এটা হয়। কোথাও একটা বড় রকমের ফারাক রয়ে গেছে, যা আমরা মুছে দিতে পারিনি।

- -- এটা কি শুধু আমাদের দোষ বলছ!
- —ভাতো বলিনি অজুবাবৃ। আসলে মানুষ সেই ছুনিয়ার প্রথম থেকেই দল নিয়ে বাঁচতে চায়। আমাদের দল বলতে, ধর্মকে বৃঝি। পারস্থা অথব। অহা সব মূলিন রাষ্ট্রে এমন সমস্থা নেই। আমাদের সমস্থা এখানে খুব গভীর। আমরা সংখ্যাক্র্য়। এত বছর এ-দেশটা মুসলিন শাসনে থেকেও অধিকাংশ লোককে ধর্মান্তরিত করা গেল না। বৃষ্তেই পারছেন আপনাদের জোরটা কোথায়। ভারপর আপনাদের হাতে রাজন্ব এলে আমরা বাঁচতে পারভাম!

অজু কখনও ওদের মন দিয়ে ওদেরকে চিনতে চায়নি। এখন মনে হয় কিছুটা এর ভিতর সতা আছে। সে বলল, তবু কি ভোমরা বিশ্বাস কর, এতদূর থেকে এসে ধর্মের নামে একটা দেশকে শাসন করা যায় ?

—এটা আমরা কথনও ভাবিনি। আমরা ধর্মের নামে দেশ শাসন

করছি। আমরা জেনেছি, আমরা সংখ্যাগুরু জায়গায় রয়েছি।

যখন দেশটা এ-ভাবে ভাগ হল, তখনই মনে হয়েছে, য়েখানে

অধিকাংশ মৃদলমান, দেটা আমাদের। আমরা কাশ্মারকেও এভাবে
ভেবে থাকি। কাশ্মাব নিয়ে আমাদের দেশের ছোট ছেলেরা
পর্যন্ত জেহাদ ঘোষণা করে থাকে। ওরা খোয়াব দেখে, ওরা
ধর্মযুদ্ধে যাচেছ। বড় হলে ওদের কাছে ওটাই একমাত্র পবিত্র

মজু বলল, আমি কখনও তোমাকে, তৃমি, কখনও আপনি বলছি, বলে ফেলছি! কিছু মনে করছ না তো। তৃমি আমাকে এ-ভাবে ডাকতে পার।

সে বলল, না না: কি যে বলেন! তোবা তোবা!

অজু এবার বড় রকমের একটা পয়েণ্ট তুলে বলল, মুর্শিদ তোমরা শুধু তোমাদের কথাই ভাবছ। কিন্তু যেথানেই ভোমরা সংখ্যাগুরু সেখানকার সংখ্যালঘুদের কথা কিন্তু একেবারে ভাবছ না।

- —ভাদের ভো আশেপাশে বড় একটা দেশ রয়ে গেছে। সেখানে ভারা আশ্রয় পাবে।
  - সবাই যেতে পারে!
  - —তা অবশ্য পারে না।
- মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের জন্মগত অধিকাব আছে তার গাছ-পালার ভিতর বড় হওয়ার।
  - ·**–তা আছে**।
  - —তুমি মঞ্র কথা ভাবোনি, আমার কথা ভাবোনি।

মুশিদ যেন কেমন সংকোচ বোধ করল জবাব দিতে। আর এমন দিনে হয়তো সভিয় এটা ওর মনে হয়, কোথায় যেন মনুয়াছের দাবী থাকে না এতে। সে বলল, অজুবাব্ চলুন গোসল করে আসি। এখন এসব কথা থাক।

মুশিদকে নিয়ে অজু গোসল করে এল। সে এখানে আসার সময় জামা কাপড় বেশিই এনেছে। বাঁয়ে, খোপার কাচা কাপড় সব সময় পাবে কিনা সে জানে না। যা ধৃতি, পাজামা, পাঞ্চাবি ছিল, প্রায় সবই এনেছে সঙ্গে। সে সান করে গসে ওর ধৃতি পাঞ্চাবি বের করে দিল। মুশিদকে সকালেও এক প্রস্ত দিয়েছিল। ওপ্তলো সিঙবৌ রেখে দিয়েছে আলাদা করে। ওরা ছজনই টেবিলের ছু পাশে বসে থাকল চুপচাপ। কেয়া খাটে পড়ে আছে। অজু বলল, এস দেখি ওরা কি করছে।

ওরা দেখল, মঞ্জু কেয়ার পাশে বসে আছে। কেয়ার চোখে আশ্চর্য শৃণ্যতা। ওরা এখন কিছু বলতে পারে না, েং মঞ্র দিকে ডাকিয়ে অজু বলল তুমি ওঠো। স্নান করে এস। তারপর কেয়ার পাশে বসে বলল, কি, এ-ভাবে শুয়ে থাকলে চলবে। আমরা খাব-দাব না।

যদিও কথাটা এ-সময় খুব স্বার্থপরের মতো তব্ যেন অজু এমন না বলে পারল না। এখন এ বাড়িতে ওকে একটু স্বার্থপর হতেই হবে। না হলে এরা অক্সমনস্ক হবে না। একটা দৃশ্যুই বার বাব করে চোখের ওপর ওদের ভেসে উঠবে। মুর্নিদ কিছুটা সামলে উঠেছে। ওর মনে হয়েছিল, এ-ঘবে এলে সেও ভেঙ্গে পড়বে। মেয়েলি কারা না কেঁদে ফেলে। ওর তখন ভারি অবিশ্বাস ঠেকে, আসলে মুর্নিদ কখনও রাইফেল কাঁধে নিয়ে মার্চ করেছে কিনা, অপবা বিবরণাটিতে কখনও সে ম্যান্দিনগানের টিগার হাতে রেখে সারারাত জেগেছে কিনা! সে বলল, মুর্নিদ ভোমার ফুক্লেত্রে আসা উচিত হয়নি।

সে তাকাল। সে ব্ঝতে পারল না, অজুবাবু এমন কেন বলছে।

অজু বলল, ভোমাকে কিছুতেই সৈনিক মনে হয় না।

- **一 (** 本 ?
- —সাধারণ মান্তবের মতো, সৈনিকেরা ভো এমন সহাদয় হয় না!
- —বলছেন কি অঙ্গুবাবৃ । আপনি কি মনে করেন যারা যু**ষকে**ত্রে যায় ভারা আলাদা ছাতের মানুষ।

—আলাদা জাতের না হলেও, আমাদের মটো ভারা নয়।

সে কেমন চোধ ভারি ভারি করে তাকাল। বলল, ওদেরও আপনাদের মতো থিদে তেন্তা আছে। যদি পারতাম মিনারকে দেখাতে, তবে ব্ঝতে পারতেন। আমি কিছুই দেখাতে পারছি না।

অজুবলল, নীলু নেই, আমি খুব বিছু বৃঝতে পাবছি না।
নীলু নেই, তৃমি অনেক বেশি বৃঝতে পারছ। মিনাবকে এনে না
দেখালেও চলবে। তোমার ছঃখটা অমার বৃঝতে কট্ট হয় না।
ভারণর কেমন ছেলেমাফ্ষের মতো আবেগের গলায় বলল, কেন
থে তবু আমরা এক সঙ্গে স্বাই মিলেমিশে থাকতে পার্ছি না।

তারণঃই সে আশ্চর্য হয়ে যায় এমন এবটা শোকের সময় এত কথা বলে যাচ্ছে কি করে। এখনতো সবার চুপচাপ থেকে এই শোহ দিবস উদযাপন করা উচিত। ব্যাসলে কি সে টের পেয়েছে, চুপচাপ থাকলে কেমন চারপাশট। নির্ম হয়ে যায়। এত বেশি নির্ম যে জোনাকি পোকা উড়ে গেলে ভাব ডানার শব্দ যেন ভেসে আসে। সে চুপচাপ থাকলে টের পায় কোখাও কোন শব্দ হচ্ছে না। কেবল বনজ্ঞল থেকে কীট পত্তেব আওয়াজ্ব ভেসে আসছে। এমন কি ব্যার জলে মাছেরা শব্দ করলে সে ঘরে বসে কা টের পায়। এমন একটা ভয়াব্দ নিস্তর্জ্বতা সে কেন যে সহাক্ষরতে পারে না। এবং রাতে সে পাশ্দের ঘবে একা যে কি করে থাকে। ইচ্ছা হল বলে, মুশিদ তুমি আমার সঙ্গে থাকো। তুমি না থাকলে রাতে আমার জীয়া ভয় করবে।

এবং এ-ভাবে গভীর রাতে মনে হল, এ বাড়ির কেউ ঘুমোর নি। ওরও ঘুম আসছিল না। কে বারান্দার দিকের জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। সামনের ডিসপেনসারিতে জব্বার কাকা আছেন। তিনি ঘুমিষ্কেছেন কিনা ব্ঝতে পারছে না সে। কেয়া বোধ হয় ঘুমোয়নি। কেয়ার ঘরে সিঙ্গৌ শুয়েছে। ওর ভয় না থাকার কথা। চারপাশের সব আলো জব্বার কাকা জালিয়ে রেখেছেন। তিনি টের পেয়েছেন, আলো নিভিয়ে দিলে ভয়টা এ-বাড়ির বাড়বে। ওর ভিতরে ভিতরে মঞ্র জন্ম কট হচ্ছিল। সে শুয়ে শুয়ে বৃঞ্জে পারল মঞ্জু অনেকদিন ঘুনোতে গারবে না। মঞ্জু এক বিন্দু চোখের জল ফেলেনি। এটা ওর কেমন যেন স্বাভাবিক মনে হয়নি। কিংবা মঞ্জু কি ভেবে রেখেছে, সে পর পর কি করবে। সে কি ভেবে ফেলেছে, এ-ভাবে বেঁচে থেকে লাভ নেই। সে কি রাতে কিছু একটা করে ফেলতে পাংবে।

শুরে শুরে ওর এ-ভাবে কেন যে মাথাটা গরম হয়ে যাচছে।
মঞ্র মার কথা মনে এলে সে ব্ঝতে পারে, এ-পরিবারে, কোন
পারিবারিক অস্থ ওর মা রেথে যায় নি তে।। মঞ্ ওর মতো
যদি একটা কিছু করে ফেলে। এবং এ-সব ভাবলে তার কেমন
তেপ্তা পেয়ে যায়। সে উঠে দেখল, মঞ্ কখন ঠিক নিঃশব্দে জল
রেখে গেছে। ঠেয়া এবং মঞ্জে কিছুই খাওয়ানো যায়নি।
মুশিদও খেডে পারেনি। সামাত্য মুখে দিয়ে সেও উঠে গেছে।
ওর খিদে ভীষণ ছিল, সে আগুনের কাছে থাকেনি। এবং ভয়াবহ
দৃশ্য দেখলে যেহেতু সে ভীষণ কপ্ত পায়, সে মঞ্জুকে নিয়ে দূরে
বসে রয়েছে। খেতে তার সামাত্য খারাপ লাগলেও, পেট-ভরার
মতো খেয়েছ। এ-ভাবে সে দেখেছে, এ-বাড়ির সব চেয়ে দ্রের
মায়্রষ হয়ে গেছে সে। কেয়া, মুশিদ, জব্বার কাকা মঞ্র যত
কাছের, সে তার চেয়ে অনেক কম। মঞ্জু এটা বুঝতে পারলে
ভীষণ কপ্ত পাবে।

তারপরই ঝট করে সে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। সামনের ঘরটায় দরজা ভেজানো! এবং গেমন অন্ধবার থাকে, ভেমনি। সে দেখল কেয়ার ঘরের দরজা বন্ধ। কেয়া ভয় পেতে পারে বলে সিঙগো হয়তো দরজা বন্ধ করে শুয়েছে। মজুর ঘরটা আর একটু এগিয়ে গেলে। অন্ধকার ঘরে সে কেমন কিছুক্ষণ ভূতের মজো দাঁড়িয়ে থাকল। এ-ভাবে কেন যে সে উঠে এসেছে। ওর কি মনে হয়েছিল? এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মনে করতে

পারছে, আদলে দে উঠে এদেছে, মপ্ত্ যদি কিছু একটা করে ফেলে। ওর দেই একটি ভয় ভেডরে, মপ্ত্ যেমন দন দহ করতে পারে, দহদা দে কিছু আবার না জানিয়ে বিছু করেও ফেলতে পারে। কি দেখবে দে জানে না। মপুর ঘরে আলো নেই। দরজা পর্যন্ত খোলা। দে ঘর অন্ধকার করে ভয়ে আছে। একবার ভাবল, ডাকবে, মপ্ত্ তুমি ঠিক আছণো! কিন্তু গলা ওর কাঠ। দে কেন যে ডাকতে পারছে না। দে কি যে ভাবছে ভিতরে ভিতরে! গোপনে এ-ভাবে ম্পুকে ডাকলে, দেই বা কি ভাববে। দে ভাবল ফিরে যাবে।

কিন্তু দরজার সামনে এসে আবার মনে হল, এ ভাবে ঘর অন্ধকার করে তো ওর শুয়ে থাকার কথা না। অন্তত সে অল্ল আলো জালিয়ে রাখতে পাহত। যেমন জানালার ফাঁক দিয়ে কেয়ার ঘরে দেখা যাচ্ছে একটা ডিম আলো ক্রনছে। সে বৃঝতে পারল, তার পা ঠিক চলছে না। কেমন চোরের মতো সে এই অন্ধকার ঘরে ঘোরাফেরা করছে, মঞ্জে ডাকতে পারছে না। বার বার দরজা থেকে ফিরে আসছে। এর যেন অন্ধকারে হাত বাড়ালে ছটো পা ওর হাতে লাগবে। এ সব ভাবলে গা আরও ভীষণ শির শির করতে থাকল। সে বৃঝি এখন চেঁচিয়ে উঠবে, ডাকবে স্বাইকে, কেয়া, সিঙ্গৌ তাড়াভাড়ি নঠো, মঞ্ নিশ্চঃ কিছু একটা করে ফেলেছে।

তখনই আন্ধকারে মঞ্ব গলা পাওযা গেল, কেমন দ্রাগত ধ্বনির মতো, সে যেন অনেক দূর থেকে বলছে. অজু কিছু বলবে!

অজু বলল, আমি ভোমাকে দেখতে পাচ্ছি না ঃ প্রু।

— আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি অজু।

যে বৃক্তে পারল, এ ঘরে ওর ঘরের সামান্ত মালো। কেয়ার জানালার আলো যে সামান্ত অস্পষ্টতা রেখেছে, মঞ্র অন্ধকার ঘর থেকে তা স্পষ্ট না হলেও ছায়া ছায়া। আর এর ভিতর কোন দীর্ঘ ছায়া ঘুরে বেড়ালে, যে অজু হবে, অক্ত কেউ হবে না, মঞ্র বুঝতে এডটুকু অস্থবিধা হয়নি। সে বলল, তুমি কোথায় ?

- —আমি বদে আছি।
- —আলো ছালাব ?
- —তোমার মাথার কাছে ডানদিকে দ্যাথো।

দে ডানদিকে হাত বাড়িয়ে সুইচ ঠিক পেয়ে গেল। আলো আললে দেখল, সোফাতে মঞ্জু মাথা এলিয়ে বসে বয়েছে। চোখ বুজে আছে মঞ্জু। সে বুঝতে পারছে না সহসা আলো জালায় এমন চোখ বুজে আছে, না আগেই দে, চোখ বুজে বসেছিল। সে সামনে দাঁডিয়ে আছে। ওকে মঞ্জু পাশের সোফাতে বসতে বলতে পারত, কিন্তু বলছে না। এ-ঘবে অজু এ ভাবে দাঁডিয়ে আছে, মঞ্জু যেন ভুলে গেছে। সে পাশে বসে ডাকল, মঞ্

- -- বল। সজ্যোখ ধূলছে না।
- এ-ভাবে ভেক্সে পড়লে চলবে কেন। শুয়ে পড়
- তুমিতো এখনও ঘুমোও নি।
- শুয়েছিলাম। ঘুম এল না।
- তুমি ঘুমোতে পারছ না. আমাকে কি করে ঘুমোতে কলছ ·

অজু সভিয় আর কি জবাবে বলবে বৃঝতে পাবছে না । মঞ্র গলাম তেমনি সক হার, হাতে চুড়ি, সে তেমনি সাদা বঙেব শাড়ি পবেছে। পাড়টা হলুদ রঙের। জমিন সাদা মনে হলেও ঠিক সাদা নয় কেমন সবুজ রঙ শাড়ীতে বয়েছে যা সহজে ধরা যায় না। মঞ্জুর মুখ এক বেশী পবিত্রভায় ভরা যে সে বসে থাকতে পর্যন্ত সাহস পাচেছ না। বসে থাকলে সে একটা কিছু করে ফেলতে পারে। সেনিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

মঞ্জুবলল, ডিম আলোটা জেলে দাও। চোখে বড় লাগছে।

- —আমি উঠছি মঞ্। আলো নিভিয়ে দিচ্ছি। তুমি প্লিজ শোও। ঘুমোবার চেষ্টা কর।
  - ভূমি গিয়ে কি কর**ে** ?

- ঘুমোবার চেষ্টা করব।
- ঘুম আ । বে না। অনর্থক চেষ্টা করবে।
- —তবু দেখা দরকার।
- —ভার চেয়ে আমার পাশে একটুবদো। গ্রাম পাশে বসে থাকলে আমার ভাল লাগবে।

অজু ডিম আলোটা জালল না। সে আলো নিভিয়ে নিল। বলল, এখন কোন কথা শুনব না। তুমি না ঘুনালে কাল সকালে ঠিক চলে যাব।

কেমন বালিকার মতো মঞ্র অনুবোধ তুমি আমাকে এ ভাবে অক্ষকারে রেখে যেও না অজু! আমি ওবে মার যাব।

অজু এলল—কিন্তু ওব কেমন ভোডলামিতে পেয়ে বদল।
এবং ভিতরে ভীষণ শীত। এই এগ্রকারে দাঁডিয়ে সে এমন শীতে
কাঁপছে কেন। কপানেব তুপাশেব তুটো বলী দেবা করে ফুটছে।
সাবা শরীরে জ্বের মতো। সে আর কথা বলতে গাবছে না।

মঞ্বলল, অজু পাশে বদো। প্লিজ।

থজু মালো জালতে ভুলে গেল। অন্ত ডিম অ'লে'টা জেলে রাখা দরকাব। এ ভাবে অক্কাবে দে বদে থ'কতে পাংবে না। সেত মঞ্জ্ব মতো তবে ভয়ে মবে য'বে, সে কি করবে এখন বৃন্ধতে পারছে না, যেন দেই এক বিবর ঘাটিতে দে বদে রযেছে, এবং মৃত্যুর মুখোমুখি, শেষ সময়, আর সে পৃথিবীতে মুহুর্ত মাত্র, ভার সব শেষ হয়ে যাচেছ, সে পাগলের মতো দাঁভিয়ে দাঁভিয়ে দাভিয়ে ছটফট করতে থাকল।

তখন মঞ্বলছে, অজু তুমি আবার সামাকে আমাদের শৈশবে নিয়ে যাও। আমার সব কিছু সবাই জোরজার করে কেড়ে নিয়েছে, আমি কখনও অজ্ কারো কিছু কেড়ে নিতে পারিনি। আমার শৈশব আমার ভিতর তেমনি এখনও ঘুমিয়ে আছে।

অজু চুপচাপ বসে থাকল পাশে। ঘরে অন্ধকার। বাইরের সামাস্ত আলো ঘরে আসছে। মঞ্ চোথ বৃদ্ধেই কথা বলছে। অম্পন্ত ছায়ায় বোঝা যাচ্ছে, মঞ্ চোখ আর খুলবে না। সে চুপচাপ। কথা বললেই সে মঞ্জুর কাছে ধরা পড়ে যাবে।

মঞ্ বলল, অজু তুমি কথা বলছ না কেন ?

অজুবলল, আমি কথা, বলতে পারছি না মঞ্। তুমি আমাকে আর কজো টর্চার করবে।

— অজু! কি বলছ! বলে কেমন মুয়ে পড়ল, যেন ওর গলায় কালা এসে আটকে গেছে। ভীষণ অস্বস্তিতে মঞ্ছটফট করছে। অজু তাড়াতাড়ি ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। মাধার হাত দিয়ে বলল, হল্মী এভাবে ভেঙ্গে পড়ো না

মঞু কেমন তখন অজুকে, এবং অজু তখন কেমন মঞুকে জড়িয়ে ধরে আশ্চর্য এক সূষমাব জগতে ক্রমে চলে যেতে যেতে ওরা দেখল, একটা সাদা ঘোড়া আর তার ওপর সেই স্বপ্নবং ছজন মান্ত্র্য, এবং 🖎 শবের খেলা। দব বিজু মিলে ছজনে পৃথিবীর দব চেয়ে পবিত্রতম অহঙ্কারের ভিতর ভূবে গেল। ফোটা পদ্মের গভীরে ফোঁটা ফোঁটা শিশিবেব মতো ওরা ক্রমে হারিয়ে গেল। নিজেরাও টের পেল না ওরা কি করে ফেলেছে। সবশেষে যথন অজু টের পেল, সে এটা কি করে ফেলেছে, সে উঠে দাঁডিযে অমুশোচনায়, মঞ্র দিকে সে তাকাতে পারছে না। সঞ্জু কেমন উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ৷ এবং সে বুঝতে পারছে এ-কালা শৈশব থেকে মঞ্জু ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে। সে আলো জেলে ওর শিয়রে বদল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ঠিক সম্ভানের মতো, এবং তখনই বালিকার মতো কারায় ভেক্সে পড়ল মঞ্ছ। সবাই ছুটে এল। কেয়া মুশিদ জকার কাকা। মজু বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। হাউ হা উ করে ব'লিকার মতো কেবল কাঁদছে। অজু ওর পাশে বসে। সবাইকে সে কিছু বলতে বারণ করছে। ওকে কাঁদতে দেওয়া হোক। ও এখন ক'ছিক, এমন স্বাইকে বলছে যেন ইশারায়।

আসলে একারা মঞ্ সেই কবে থেকে প্যাণের মতো চেপে রেখেছিল। চারপাশে এত বেশি নির্চুরতার ভিওরও কোথায় যেন এক অপার মায়া থেকে যায়, জীবন কিছু, তেই ফুরোয় না। সে
আপন প্রবাহে নিত্য বয়ে চলে। নানাভাবে আবার জীবনে ঐশ্বর্য
কিরে এলে ছঃথের দিনগুলোর কথা মনে থাকে না। আজ কতদিন
পর কতকাল পর সেই যে ঐশ্বর্যে ভিতর মঞ্ শৈশবে, হেঁটে
বেড়াতো, সব তার যেন ফিরে এসেছে। মঞ্ছ জানে সে ছংখী
মেয়ে। এত ছংথের পর এ ঐশ্বর্য কতক্ষণ জীবনে সে জানে না
অথবা বুঝি ভিতরে থেকে যায় এক আকুলতা। সব ছংথ, সব
নিষ্ঠুরতার নালিশ অজ্ব আদরের ভিতর অভিমান হয়ে ফুটে
উঠছে। সে আজ কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। সে
তথ্য আকল কাদছে।